# तीलाञ्जनक्रथा

ser Blod Star star started starts

জি বে নী প্ল ক্রাপেনে ২. খ্যামাচরণ দে খ্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : জগ্রহারণ ১৩৬৬ বিভীয় মূদ্রণ : প্রাবণ ১৩৬৭

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, খ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা->২

মূল্রাকর মানসী প্রেস ৭৩, মাণিকতলা সুীট কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী ইন্দ্র ত্গার

ব্লক স্ট্যাণ্ডার্ড ফটোএনগ্রেভিং

ব্লক মূজণ চয়নিকা প্রেস

বাঁধাই ইণ্ডিয়ান বুক বাইণ্ডিং এক্ৰে**ল** 

### উৎসর্গ

-ক্ৰাশিলী

**बिमदत्राज्ञक्मात्र त्रात्र**कोशूत्री

অগ্ৰন্থ প্ৰিমেধু

এই লেখকের

॥ উপক্রাস ॥

জনপদবধৃ দেবক**স্থা** 

**ভীরভূ**মি

জ্লকত্যার মন

সীমাম্বর্গ শ্বেতকপোত

এজন্মের ইতিহাস

नीलिंभिक्ष

সমুদ্রের গান

তীরভূমি বিদিশার নিশা

1414-113 14-11

। গর্থছ ॥

os witesi su

এক আশ্চর্য মেয়ে সিন্দুর টিপ

একটি রঙ্করা মুখ

## সূচীপত্ৰ

|      | পৃষ্ঠা        |
|------|---------------|
| •••  | >             |
| •••  | 95            |
| •••  | ¢¢            |
| •••• | ৬৮            |
| •••  | 60            |
| •••• | >08           |
| •••  | ১२०           |
| •••  | <b>&gt;86</b> |
|      | •••           |

#### ॥ ভৃতীয় ব্যক্তি ॥

অবধারিত কোনও শোচনীয় তুর্ঘটনা থেকে দৈবাৎ কোনক্রমে বেঁচে গেলে, সেই মুহুর্তে অপ্রত্যাশিত মানসিক প্রতিক্রিয়ায় মানুষের যে-অবস্থা হয়, ঠিক তেমনি পাণ্ডুর হয়ে গেল মুখের বর্ণ, নিশ্চল হয়ে গেল ভাবভঙ্গি—
নিথর নিম্পন্দ এক প্রস্তর-মূর্তির মত বসে রইল কিছুক্ষণ আমাদের থার্ড ইঞ্জিনীয়ার স্থরেশ্বর দাস। ওর ভাব দেখে আমার বা সেকেণ্ড অফিসার মহাদেবনেরও মুখে কোনও কথা সরছিল না। হাতের জ্বলম্ভ সিগারেট ত্রজনের হাতেই পুড়ে ছাই হচ্ছে, কিন্তু ক্রক্রেণ নেই আমাদের তাতে। ওর অবস্থা দেখে আমরাও কেমন যেন হতভন্ব হয়ে গিয়েছিলাম।

একটা ক্যান্বিসের ভেক্চেয়ার টেনে নিয়ে এসে আমাদের কাছ ঘেঁষে বসে ছিল স্থরেপ্র। এক সময় সিগারেটের প্যাকেট বার করে, আমাদের ছজনকে একটা একটা দিয়ে নিজেও ঠোঁটে চেপে ধরল একটা। ধরে প্যাকেটটা আবার পকেটে রেথে দেশলাই বার করতে যাবে, ইভিমধ্যে মহাদেবন তার দেশলাইটা জ্বালিয়ে একটা কাঠিতেই তারটা আর আমারটা পরিয়ে ওর ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেছে। ও অভ্যাসমত সিগারেটটা আগুনে ছুঁইয়েই, হঠাৎ কী মনে করে ক্ষিপ্র হাতে সিগারেটটা ছুঁভে ফেলে দিল।

বেশ রাত হয়ে গেছে। সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত আটটা পর্যস্ত জাহাজের ডিউটিকে বলে, সেকেণ্ড ডগ্-ওয়াচ। এই সেকেণ্ড ডগ্-ওয়াচে কী এক যান্ত্রিক গোলযোগের জন্ম স্থরেশ্বরের ডিউটি পড়েছিল আজ। সেটার পরে খাওয়া-দাওয়া সেরে ডেকে যেখানে আমি আর মহাদেবন বসে ছিলাম, সেথানে এসেছিল আমাদের সঙ্গে গল্প করতে। রাত সাড়ে নটা বেজে গেছে। স্থানার হাওয়া বইছে, সমুদ্র খুবই শাস্ত। সারা আকাশটা তারায় ভরা। চাঁদ নেই। কৃষ্ণপক্ষের রাত বৃঝি।

কোথায় কার ঘরে যেন রেডিওতে বাজছে—উদাস-করা কোমল এক স্তর।

মহাদেবনই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করল। লজ্জিত কঠে বলল, আমি অতটা বুঝতে পারি নি। ক্ষমা কর।

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, না না, ক্ষমার কী আছে ? মানে হয় না এসব কুসংস্কারের।

কুসংস্কার! এতক্ষণে কথা ফুটল স্থরেশ্বরের মুখে, গন্তীর কঠে সে বললে, কোথায় বসে কথা বলছ? সমুদ্রের বুকে। এক কাঠিতে তিনটি সিগারেট ধরালে কী যে হয়, তোমরা ঠিক না জানলেও আমি জানি। থার্ড মাস্ট্র ডাই। তৃতীয় ব্যক্তি মরে যাবে নির্ঘাত।

বললাম, মানি না। সমুদ্রেই থাকি আর যেখানেই থাকি, কুসংস্কারকে কুসংস্কার বলতে আমার বাধা নেই। আর তা ছাড়া, স্থারেশ্বর, তোমার মত লোক যে এসব মানবে, এ আমি ভাবতেই পারি না।

আ্যালিওয়ের যেটুকু বিজুরিত আলো এসে পড়েছে এই বোট-ডেকে, তারই স্বল্লালোকে বেশ দেখতে পেলাম, থরথর করে তথনও কাঁপছে ওর হাত ছটো। বললে, আমিও তোমার মত ওসব মানতাম না। কিন্তু অভুত একটা ব্যাপারের পর্পুর্কার না-মেনে আমার উপায় রেই। বলতে পার, বিদেশীদের এ সংস্কার আমরা ভারতের লোক হয়ে মানতে যাব কেন ? এ কথা আমারও প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল। কিন্তু তথন তো জানতাম না—'ওয়াল এ সেলর অলওয়েজ এ সেলর!' একবার জলচর যদি হও তো চিরদিনের জন্ম জলচরই হতে হবে তোমাকে। জলে তোমার স্বদেশ নেই, বিদেশ নেই, সব দেশ এক হয়ে যায়। অথবা নানান দেশের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হতে হতে গড়ে ওঠে স্বতম্ব এক দেশ, যেখানে ভাষা-ধর্ম-আচার-বিচার সব ছাড়িয়ে এক বিচিত্র মানসিকতায় আচ্ছয় হয়ে যেতে হয়। তুমি মাত্র সেদিন এসেছ জাহাজের লাইনে, তাও রাইটার হয়ে—আমাদের মত সাত-জ্যাট বছর কাটাও, তখন দেখবে, জাহাজী লোকের কাছে সংস্কার কী জিনিস!

একটু হেসে বললাম, ব্ঝেছি। কিন্তু তুমি পাস-করা ইঞ্জিনীয়ার, তুমি বল তো, এই যে এক কাঠিতে সিগারেট না-ধরানোর নিষেধ, এর পিছনে কোন যুক্তি আছে ?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল স্থরেশ্বর, যেন কী এক গভীর চিন্তায় ময় হয়ে গেছে। তারপরে এক সময় হঠাৎ স্বপ্ন-দেখে-জ্বেগে ওঠার মত, সোজা বসে চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করল আমার ওপর, বললে, আমি যে উনিশ বছর বয়সে ট্রেনিং-জাহাজে ভর্তি হয়ে ফায়ারম্যানের পরীক্ষা পাস করে ফায়ারম্যান হয়ে প্রথম জাহাজে চুকি, তা বোধ হয় জান না ?

সবিশ্বয়ে বললাম, তাই নাকি ? তা তো কোনদিন বল নি !
মহাদেবন বললে, ফায়ারম্যান থেকে থার্ড ইঞ্জিনীয়ার, রিমার্কেবল্
কেরিয়ার। পরীক্ষাগুলো পাস করতে হয়েছে তো ?

তা তো নিশ্চয়ই! স্থরেশ্বর বললে, ভদ্রলোকের ছেলে, থেতে না পেয়ে জাহাজে ঢুকেছিলাম খালাসী হয়ে। কেউ জানত না য়ে, ফুলে ফার্চ্চ ক্লাস পর্যন্ত পড়েও ছিলাম। সারেও আর ফার্স্ট টিণ্ডেলের পা-ও টিপেছি একদিন। কিন্তু যাক সে-কথা। যে কথা বলতে যাচ্ছি, তাই শোন। জাহাজের নাম করার দরকার নেই, ধরে নাও এরই মত সেও এক ইণ্ডিয়ান জাহাজ, কোর্স্টাল কার্মো নিয়ে ভারতের উপকৃলে-উপকৃলে ঘুরে বেড়ায়। এবং এও ধরে নাও য়ে, এ-জাহাজের মত সেটিও সেদিন যাচ্ছিল কলকাতা থেকে কলস্বো। এর মত তারও কলস্বোর কার্মোই ছিল বেশী। অর্থাৎ কলস্বোতে তার থাকবার কথা এরই মত বেশ কয়েকটা দিন।

কথায় বলে, দেয়ার ইজ নো প্রোমোশন উইনাউট্ দি ওশান। আমরা হজন বছর আড়াই ধরে ছ্-ছ্টো মহাসমুদ্র পারাপার করে অবশেষে এক দেশী কোস্টাল জাহাজে 'ডিঙ্কিগ্যান' হয়ে ঢুকলাম। অর্থাৎ মাসিক মোট ১৩৫ টাকা থেকে ১৭১ টাকায় উঠেছিলাম। তখন এই রকমই মাইনের হার ছিল।

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, কিন্তু তুজন! তুজন মানে ?

ও একটু হেসে বললে, তুই যে সারেঙের পেটোয়া।

হেসে উঠলাম। ওর হাত ধরে বললাম, মনে থাকে যেন। ওদের ভিল্লিয়ে-ভাজিয়ে যেমন করে হোক, সব কাজ শিখে নিতে হবে। উন্নতি নিশ্চয়ই করতে হবে জীবনে।

নিশ্চয়ই।

তারপর সতিটি আবার একদিন ও আমার কেবিনে ফিরে এল। এবং শুধু তাই নয়, জাহাজ যাবে কলকাতা থেকে কলফো—নির্বাপিত ফার্নেসে প্রথম আগুন দেবার একদ্রী ডিউটি পড়ল আমাদের তৃষ্কনের ই একসঙ্গে। মহা আনন্দে তৃষ্কনে ফায়ারম্যানদের সঙ্গে একেবারে হাত মিলিয়ে কান্ধ করতে লাগলাম দেদিন। ফায়ারম্যানরা প্রত্যেক ফার্নেসের কান্ধার গ্রেটীংস্'-এ আধ ফুট উচ্চ করে কয়লা সাজিয়েছে। আমরা তারপরে, মাঝখানকার ফার্নেসের দরজার কাছে কিছু বড় কয়লার থণ্ড সাজালাম এক্ষিমোদের বরক্তবে সাজানোর মত করে। দিলাম কিছু কার্চ-কুটরো আর তেলেভেজা কটন্-ওয়েস্ট। অর্থাং, যেমন হয় আর কী, ভেমনি করে আগুন জ্বালালাম বয়লারে। ফার্স্ট টিণ্ডেল আর সারেঙ—তৃষ্কনকেই দেখলাম খুব খুনী আমাদের ওপর।

এর ছদিন পরে যখন আমর। কলকাতার পাইলটকে বিদায় দিয়ে হুগলী পরেন্ট আর লাইট হাউস ছাড়িয়ে সমুদ্রে অনেকটা দূর চলে এসেছি, একসূটা ডিউটিতে নীচে আমাদের ছজনকেই ডেকে নিয়ে গেল ফার্স্ট টিগুল।

সব-কিছু চেক্-আপের পর, গলদ্গর্ম হয়ে যখন ব্লোয়ারের নাঁচে দাঁড়িয়ে হজনে একটু হাওয়া খাচ্ছি, টিণ্ডেল এল একটা বড় মগে এক মগ চা নিয়ে। বললে, খাপ বার কর।

'ঝাপ' অর্থাৎ 'কাপ'। এনামেলের ছুটো কাপ নিয়ে এল ঋষি, বললে, দাও।

টিণ্ডেল বললে, এস, একটু বসি।

তিনজ্পনে চা খেতে-খেতে গল্প করছি। টিণ্ডেল কী মেজাজে ছিল কে জানে ! তার জীবনের কাহিনী বলতে শুরু করল। সে-সব নানান দেশের শ্বিনানান মধুরতার কাহিনী। ঋষি শুনে খুব হাসছিল। ঋষি আজকাল অবশ্য খুবই হৈ-হৈ কয়ে। হাসতে-হাসতে একে চাপড় মারে তাকে চাপড় মারে। এখনও তাই করছিল।

বলে উঠছিলাম, উঃ ! করছিস কী ?

মিঞাসাহেবের গল্প শুনছিস ?

টিণ্ডেল পান-খাওয়া ঠোঁটে একটু হাসল, বললে, ফাঁচ-ফাঁচবার সাদি করছি। ফাঁচ-ফাঁচটা বন্দরে। হাঁ। কত আর শুন্বা, বলো গ

বলেই হঠাৎ ঋষির একটা হাত ধরে নারল টান, বললে, তোমার সেই ভরীর খবর কী গ

সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, হুরী!

ঋথি একটু লজাই পেয়েছিল বোধ হয়। আমতা-আমতা করে বললে, মিঞাসাহেবের রসিকতাও বুঝতে পারছ না ? হুরী, মানে—

বাধা দিয়ে টিণ্ডেল বললে, হুরী মানে—জ্বরু। সাদি করবে মেয়েটারে। এবার কলকাভায়ে চিঠি পেয়েছ না গ

প্রশ্ন করলাম, কে মেয়েটা ? কার চিঠি পেয়েছিস ঋষি ?

মিঞা ওকে বললে, দোস্তকেও বল নি ? বলেছে, আমারে বলেছে। জাহাজ তো সেই হুরীর ছাশেই যাড়ে।

ত্রীর দেশ মানে ?

টিণ্ডেল বললে, মোদের কাছে কলফো, ওর কাছে হুরীর ছাশ!
ব্ঝলে না! ওর হুরী যে সেখানে! বলেই হি-হি করে হেসে উঠল।
হাসতে হাসতে ওরই গায়ে চিমটি কেটে বললে, পেরানটা না পাখি
হয়ে যায়!

ততক্ষণে প্রাথমিক লজ্জাটা কাটিয়ে উঠেছে ঋষি, বললে, তোকে বলব-বলব করে বলা হয় নি, মানে—

বড় অভুত লাগছিল পরিবেশ। গন্তীর মুখে আমি উঠে দাঁড়ালাম। আর দাঁড়ানো মাত্র ও আমার হাত হুটো ধরে আবার বসিয়ে দিলে, বললে, রাগ করিস নি। এবার তোকে দেখাব। আলাপ করিয়ে দেব। আরে, বিয়েতে তুই-ই তো হবি সাক্ষী! দেখিস, ভারি মিষ্টি মেয়ে!

টিণ্ডেল তখনও হাসছে, বললে, আমার সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিও দোন্ত।

ঋষি বললে, আমার মনটাকে ব্ঝে দেখ। সত্যিই পাখির মত উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে তার কাছে।

বললাম, কিন্তু এসব আমাকে একটুও জানাস নি ?

জ্ঞানাবার সময় পেলাম কই ? তাড়াতাড়ি বলে উঠল ঋষি, সে এক আশ্চর্য কাণ্ড! মিঞাসাহেব জানে, তুই জিজ্ঞাসা কর্।

টিণ্ডেল বললে, দোস্তকে তুমিই সব বলো। বোস। এই নাও, এক-একটা করে কাঁইচি খাও। কলকাতার কাঁইচি। ফাঁচ আনা প্য়সা দিয়া নগদ কিনছি।

বলতে বলতে আমাদের ত্বজনের হাতে ত্টো সিগারেট এগিয়ে দিল। আমি দেশলাই বার করে কাঠি জ্বালিয়ে সেই কাঠিতেই আমারটা আর মিঞাসাহেবেরটা ধরিয়ে তারপর জ্বালিয়ে দিলাম ঋষির সিগারেট। প্রথমটায় কারুরই খেয়াল হয় নি, কয়েকটা উপর্যুপরি টান দিয়ে হঠাৎ ঋষি নিজেই লক্ষ্য করল ব্যাপারটা। সিগারেট ঠোঁট থেকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চট্ কবে উঠে দাড়াল, বললে, সর্বনাশ হয়েছে!

ভারপরে এগিয়ে গিয়ে পায়ের জুতো দিয়ে পিষে-পিষে নিবিয়ে কেলল সিগারেটটা।

সবিস্ময়ে উঠে দাড়িয়েছি ততক্ষণে আমরাও। বললাম, কী হল ?

কণ্ঠস্বর কেমন যেন কেঁপে গেল, ঋষি বললে, এক কাঠিতে তিনবার ধরালে, তিনের লোকটি মরে যায়। জান না ?

বলে মুখটা ঘুরিয়ে দেটাক্হোল্ডের অপর প্রান্তে চলে গেল সে।

মুহূর্তে সব স্থর যেন কেটে গেল মনে হল। টিগুেলও একট্লুণ উস্থুস করে তারপরে কাজের অজুহাতে চলে গেল অন্ত দিকে। আমি ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে দাড়ালাম ঋষির। বললাম, এসব সংস্কার শ্রুপায় ঢুকিয়েছে কে? ্মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে মুখটা ফেরাল আমার দিকে, বললে, জাহাজে কে আরার কাকে কী শেখায় ?

বলে পুনর্বার সরে গিয়ে পকেট থেকে দন্তানা বার করে, সে ত্টো পরে পোর্টসাইড বয়লারের ফার্নেস-ডোরটা খুলে গনগনে আগুনের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কী যেন দেখল, তারপরে দরজাটা বন্ধ করে দন্তানা পকেটে রেখে ব্লোয়ারের ভ্-ভ্ হাওয়ার নীচে গিয়ে মাথা পেতে দাড়াল।

কাছে গেলাম, কোমলকণ্ঠেই বললাম, সিলোনীজ মেয়েটার নাম কী ? কবে, কীভাবে আলাপ হল তোর সঙ্গে ?

কোনও উত্তর না দিয়ে সরে গেল সেখান থেকে। স্টারবোর্ড. বাঙ্কারের দরজায় দাঁড়িয়ে কালো-কালো কয়লার পাহাড়ের দিকে নির্নিমেয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

আমি আমার ওয়াচে ফিরে গিয়ে বয়লারের প্রেসারটা লক্ষ্য করতে লাগলাম।

কাজ্ব শেষ করে আবার একসময় গেলাম ওর কাছে। ও তখন স্টোকহোল্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছিল। বললাম, হঠাৎ হল কী তোর, ঋষি!

ঝন্ধার দিয়ে বলে উঠল, কী হল বুঝতে পার না ? জাহাজ পৌঁছবে না কলম্বো।

শিউরে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গেঃ বলছিস কী অলুক্ষুণে কথা! জাহাজ বে অফ বেঙ্গলে। এ সমুদ্রকে কেউ কথনও বিশ্বাস করে না। যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটাতে পারে।

হিংস্র শ্বাপদের মত আমার দিকে তাকিয়ে দাতে দাঁত ঘষে বলতে লাগল, মরতে হলে একা মরব ভেবেছ ? সবাই মরব। একসঙ্গে।

এবার একটু জোরে ধমকেই উঠলাম ওকে, বলছিস কী সব পাগলের মত !

বললে, জাহাজ না ডুবলে, মরব কী করে? আর জাহাজ ডুবলে স্বাই ডুববে। বৃঝতে পারলে, কী সর্বনাশ হতে চলেছে ? বললাম, তুই আমার সঙ্গে ঘরে চল্।

বললে, সবে এগারোটা দশ। ওয়াচ শেষ হতে এখনও পঞ্চাশ মিনিট।

আর কোনও কথা হয় নি ওয়াচের ঘণ্টা পর্যস্ত। একসঙ্গেই ফিরলাম ঘরে। চারজনের সীট্। ছজন ফায়ারম্যান আর আমরা। এই ছজন ফায়ারম্যানের রাত বারোটা থেকে চারটে পর্যস্ত ডিউটি পড়েছে। অতএব রাত্রিটা নিরিবিলি পাওয়া যাবে।

ও কিন্তু হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে এল না। লক্ষ্য রেখেছিলাম বলেই দেখতে পেলাম, অ্যালি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে চার নম্বর পাঁচ নম্বর হাাচ্পার হয়ে আফ্ ট পার্টের ছাদে সিয়ে উঠল। ধীরে ধীরে আমিও সিয়ে দাঁড়াল্যম পানে। আশেপানে ছিল না ক্রুদের কেউ। পিছনের জলরেখার দিকে মুখ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ঋষি। বললাম, আমি অত না ভেবেই দেশলাইয়ের কাঠিটা এসিয়ে দিয়েছিলাম। বিশ্বাস কর, ওর মধ্যে আমার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

মুথ ফেরাল আমার দিকে, বললে, উদ্দেশ্যের কথা আমি বলি নি। কণ্ঠস্বর একটু উচ্চে তুলেই বলে উঠলাম, তবে এসবের অর্থ কী? কী ব্যবহার করছিন আমার সঙ্গে, তা একবার ভেবে দেখ্!

কোনও উত্তর দিল না। আকাশের দিকে তাকিয়ে কী-যেন দেখতে লাগল। একসময় বললে, সুরেশ!

को १

বললে, আকাশে মেঘ-মেঘ করেছে না ?

কই! কোথায়?

ওই কোণের দিকে তাকিয়ে দেখু।

বললাম, দূর ! আকাশ একেবারে ঝকঝকে। সমুদ্রেও থুব শাস্ত।
বললে, কিন্তু ঝড় উঠবে। আমি বললাম,দেখে নিস, আজ নয় কাল।
জাহাজ কলম্বো যাবে না। বলেই তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে
নেমে গেল।

পিছন-পিছন গেলাম আমিও।

ঘরে এসেই ও শুয়ে পড়ল। পাশে গিয়ে বসলাম। আপত্তি করল না। একটুক্ষণ পরে বললাম, মেয়েটির নাম বলবি না ?

হঠাৎ অন্তুত একটা কথা বলে উঠল। বললে, কেন ? আমি মরলে মেয়েটিকে বিয়ে করার ইচ্ছে হচ্ছে নাকি ?

যেন চাবুক খেয়ে সোজা হয়ে বসলাম। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম কিছুক্রণ। তারপর বললাম, সতিট্র মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ঘুমো তুই আজ।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লান। ভোর চারটের ফারারমান হজন ফিরে আসার পর ঘুম ভাঙল। আটটার ডিউটি আবার আমাদের। যাকে বলে—কোরসুন ওয়াচ—সকাল আটটা থেকে বারোটা। আর একট্ ঘুমিয়ে নিলে হয়। কিন্তু ঘুম এল না। উঠে দেখি, বিছানায় ঋষি নেই।

দেখা হল ভোর ছটার পর—নেস্-রুম। চমকে উঠলাম চেহারার অবস্থা দেখে। সারাটা রাত যে ঘুমোয় নি, বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তা হলেও মাত্র একটা রাত্রির জাগরণে মান্তুষের চেহারা যে এমন ভেঙে পড়তে পারে, এ ওকে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। বললাম, কোথায় ছিলি ?

তেমনি ঝস্কার দিয়ে উঠল, তাতে তোমার কী ? সবেরই কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি ?

শুধু আমি নয়, ঘরের অন্য লোকগুলি পর্যন্ত চনকে উঠল ওর কথায়। কেউ কেউ কিছু মন্তব্যও করে বসল। ও কোন রকমে চায়ের কাপে একটু চুমুক দিয়েই উঠে পড়ল। ভাল করে থাবারটাও থেল না পর্যন্ত।

দ্টোক্হোল্ডে ডিউটিতে এনে ওর সঙ্গে কথা বলার স্থযোগ পাই নি। একটা বয়লারে স্থীম-প্রেসারের তারতনা হচ্ছিল, একজন ইঞ্জিনিয়াবের সঙ্গে বারোটা পর্যন্ত ভয়ানক ব্যস্ত ছিলাম।

বারোটার পর দেখা হল ফিরে এসে, হরে। বললাম, খেয়েদেয়ে ঘুম দাও দেখি। এভাবে থাকলে যে সতি।ই মরে যাবে!

কালির বৃত্ত আঁকা চোথ ছটি তুলে ধরল আমার দিকে, বললে, মরব যে, তা কি তুমি বৃঝতে পার নি ? ঘরে আর-কেউ ছিল না। এগিয়ে গিয়ে ছ হাতে ওর ছটো কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললাম, বল্, আমি কী করেছি? সেই থেকে এরকম ব্যবহার করছিস কেন?

্রুটি চোথ বুজে ফেলল। আর আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে ছটি গালের গুপর নেমে এল চোখের জলের ছটি ধারা!

মুহূর্তে কোমল হয়ে এল আমার মন। বুঝলাম, ও সংস্কার ওর বুকে চেপে বসে আছে। টলানো যাবে না।

আন্তে ডাকলাম, ঋষি !

ছটি হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল ওর বিছানায়। বললে, জাহাজ যয়ি না-ও ডোবে, তবে বয়লার বাস্ট করবে। একটা কিছু হবেই। বাজে কথা! কিছু হবে না।

নিশ্চয়ই হবে। আমার মন বলছে। আমার বুকের ভিতরটা কীরকম ধড়ফড় করে উঠছে মাঝে মাঝে, তা জান ?

বললাম, দে তুমি সারারাত ঘুমোও নি বলে। সারারাত যা-তা ভেবেছ বলে। জুর্বল বোধ করছ তো ?

বললে, করছি। কলম্বো কবে পেঁছিনোর কথা ?

আরও চার দিন আছে।

বললে, এই চার দিন। বড়জোর এই চার দিন আমার আয়ু। ফের বাজে কথা।

বললে, না স্থারেশ। তাবে মনে হচ্ছে, তোমাদের কিছু হবে না। ঝড় হলেও তোমরা বাঁচবে। হয়তো ডেকের ওপর ভেঙে-পড়া চেউয়ে আমি ভেসে যাব কুটোর মত।

বললাম, পাগল! ঝড় যদি ওঠেও, তোমার ডিউটি থাকবে কোথায়? ডেকে নয়। ইঞ্জিন রুমে। স্মৃতরাং ভাসবে কী করে?

বললে, তা হলে বয়লারে এক্সিডেণ্ট হবে। আমি পুড়ে মরব।
তাও হবে না।—বললাম, বয়লারে এক্সিডেণ্ট হলে তুমি একা যাবে
না, বহু লোক যাবে।

তা হলে ?

#### বললাম, তা হলে—কী ?

অস্থিরভাবে বলে উঠল, কিন্তু তা হলে আমি মরব কেমন করে ?

বললাম, মরবে কেন তুমি! দেখ ঋষি, স্থলে তুমিও উচু ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলে, লেখাপড়া জান, তুমিও কি বৃঝতে পারছ না, এটা কত বড় কুসংস্কার ?

বললে, তাই যদি হবে তো আমার মন এমন করে কেঁদে মরছে কেন १ को যেন বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ টিণ্ডেল ঘরে এসে পড়ায় ওকে আর কিছু বলা হল না। যা বলবার টিণ্ডেলকেই বললাম সব! টিণ্ডেলকেই কাছে ডেকে নিয়ে বললাম সমস্ত কথা।

মনোযোগ দিয়ে সবই শুনল টিণ্ডেল, কিন্তু তেমন কিছু ভরসার কথা বললে না, কেমন যেন অম্বন্তি অনুভব করে ঘরের বাইরে চলে গেল।

এ-ও আশচর্ব ব্যাপার! পিছন পিছন বাইরে এসে বললাম, কী হল ং উঠে এলে যে ং

টিণ্ডেল বললে, স্থবিধার মনে হচ্ছে না। মরতে পারে। মরণেই ধরেছে ওকে। সারেঙকেও বলেছি। সেও বললে, একই কাঠির আগুনে তিনবারের বার বিজি-সিগ্রেট্ খেলে লোক বাঁচে না। এটা স্বাই জানে। ভাল কথা, অফ্সরদের কানে যেন না যায়। বাজিওলা ভারি ধার্মিক লোক, শুনলে ওকে নিয়ে কী করবে কে জানে ? জলে ফেলে দেবার হুকুম দেয় যদি ? আগো আগো কত হয়েছে এমন।

বিশ্বিত হয়ে শুনছিলাম ওর কথা। ভাবছিলাম, তা হলে কি এ সংস্কারের পিছনে কোন অলৌকিক ব্যাপার আছে ?

'বাড়িওলা' অর্থাৎ ক্যাপ্টেনকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতঃ আমার নেই, তবে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যেতে পারি। তাকে কি সব কথা সিয়ে খুলে বলব ? যদি হিতে বিপরীত হয় ?

এইসব ভাবতে ভাবতে সেদিনের ওয়াচও কেটে গেল। রাত বারোটার পর আবার আমরা এলাম আমাদের ঘরে। ছঙ্গনেই শুধু আছি, আর ছঙ্গন ডিউটিতে। দেখি, চেহারা যেন আরও খারাপ হয়ে গেছে। বললাম, খাওয়া-দাওয়া করেছিস তো?

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর এল, বসেছিলাম। খেতে পারলাম না। যেন বমি ঠেলে আস্ছিল।

বলে নিজের টিনের স্টুকেসটা বার করে চাবি লাগিয়ে খুলে ফেলল। তার মধ্য থেকে কী যেন খুঁজে বার করে বাক্ত আবার বন্ধ করে আমার কাছে এল। বললে, দেখ দেখি ফোটোটা ? পছন্দ হয় ?

ওর হাত থেকে ফোটোটা টেনে নিয়ে দেখতে লাগলাম। ছাপা শাড়ি-পরা তরুণী একটি নেয়ের কোটো। হাসি-হাসি মুখখানা, মোটামুটি স্থশ্রী বলা যেতে পারে। কোটো দেখে যতটা আন্দাব্ধ করা যায়, গায়ের রঙ খুব ফ্রসা নয়।

ফোটোটা দেখে ফেরত দিতে যাচ্ছি ওর হাতে, মুখ তুলে চেয়ে দেখি, সরে গিয়ে ও ওর বিছানায় টান-টান হয়ে শুয়ে পড়েছে। উঠে ওর বিছানায় ওর কাছে গিয়ে বসলাম। চোথ বুদ্ধে আছে। বাস্তবিকই মুথের দিকে তাকানো যায় ন।। চোথের চারিদিকে কালির বৃত্তটা আরও গাঢ় হয়েছে। চোয়ালের হাড় ছটো উচ্চ হয়ে গাল ছটো ভেঙে পড়েছে। অদ্ধৃত মায়া হতে লাগল ওকে তখন ওভাবে দেখে। কোমল কঠে ডাকলাম, ঋষি! এই নে তোর ছবি। চমংকার মেয়ে, তুই ভাগাবান।

ধীরে ধীরে চোথ খুলল, বললে, আমার স্টকেসে আর-কিছু নেই। গোটা কতক প্যান্ট আর শার্ট। দামী কিছু নেই। সারা জীবনে জমাতেও কিছু পারি নি। এই হাতঘড়িটা, তাও দামী নয়। দামী জিনিসই জীবনে পাই নি। আমার নিজের মা আমাকে কোনদিন ভাল চোখে দেখতে পারে নি।

বলতে বলতে ওর গলা ধরে এল, চোখ ছটি উঠল ছলছল করে।
বললে, বাবা ভাল লোক ছিল না। মদ খেত আর রাত্রে এসে
মাকে মারত। শেবে নিজেই লিভারের রোগে মারা গেল। কিন্তু
বাবাকে মা মনে মনে হুণা করত বলে আমাকেও দেখতে পারত না।
কাকা-জ্যেঠাদের সংসারে সবার মন জ্গিয়ে চলত মা, আর উদয়াস্ত খাটত। কাকী-জ্যেঠাদের সঙ্গে নিশে আমার ওপরও নির্যাতন করত।
এই তো জীবন আমার স্থ্রেশ, কিছুই নেই, মনে রাখার মত ছোটবেলার কোনও স্থেপর স্মৃতিও নেই। আছে ওই ফোটোটা। না চাইতেই নিজের হাতে ও আমাকে দিয়েছিল। ওর মত মূল্যবান জিনিস আমার জীবনে আর-কিছু নেই। তাই মানুষ যেমন লুকিয়ে রাখে তার সব থেকে প্রিয় জিনিসটিকে সবার চোখের আড়াল থেকে, তেমনি এটির কথাও কাউকে কোনদিন বলি নি, কাউকে কোনদিন দেখাই নি। লুকিয়ে লুকিয়ে নিজে দেখতাম, নিজেই সবার আড়ালে পাগলের মত কথা বলতাম ছবিটার সঙ্গে। আমার জীবনের সব থেকে দামী জিনিসই আজ তোমাকে দিছিছ স্থেরশ, ওটা তুমি রেখে দাও তোমার কাছে। আমি নিয়ে করব কী প্রথানার দেন শেষ হয়ে গেছে।

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। ওর হাত ছটে ধরে বললাম, যেমন করে হোক ভোকে বাঁচাব। রাখু ভোর ফটো ভোর কাছে।

না না।—ঝৃষি বললে, বাঁচাতে আমাকে পারবে না। কিন্তু বলছ কী ? ছবিটা তুমি নেবে না!

ওর অভুত কণ্ঠস্বর আর বিশ্বয়-বিক্ষারিত চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, ন-না, তা আমি নিচ্ছি। দাড়াও, রেখে আসছি আমার বাক্সে।

বলে বাক্সে ছবিটা রেখে সোজা তথ্থুনি ছুটে গেলাম চীফ্ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। বৃদ্ধ লোক, জার্মান। যুদ্ধের পর বহু জার্মান অফিসার ভারতীয় জাহাজে চাকরি নিয়েছিলেন, ইনিও তাঁদের মত একজন। ওঁকে যতটা গুছিয়ে পারি, বললাম। শুনে বললেন, ভয়ানক কথা। ওকে নেক্স্ট্ পোর্টেই ছেড়ে দিতে হবে। বেচারা সত্যিই মারা যেতে পারে। তা ছাড়া, এক কাঠিতে তৃতীয় সিগারেটটা ধরাতেই বা গেল কোন্ আহাম্মক ? পৃথিবীস্তদ্ধ সেলাররা যেটা জানে আর মেনে চলে, তা সে জানে না ? তাকে ধরে চাবকানো উচিত।

ক্রত সরে এলাম চীফের কাছ থেকে। 'উচিত'ই মাত্র নয়, সভ্যিই যেন চাবুক দিয়ে আমাকে প্রহার করা হল সেই মুহূর্তে। সর্বাঙ্গে যেন এক ছর্বিষহ আলা। ফোরক্যাস্লে পিক্ট্যাঙ্কটা দেখবার অছিলা করে নীচে নেমে গিয়ে বসে রইলাম নিভ্তে একা—কিছুক্ষণ। মনে হল, তবে কি আমিই দায়ী ? তবে কি এ মাত্রই সংস্কার নয় ? এর মধ্যে সত্যি কিছু আছে ? সত্যিই তা হলে মরে যাবে ঋষি ?

ন-না, হতে পারে না। নিজের মনেই বিড়বিড় করে উঠলাম। তারপরে ছুটে এলাম বাইরে। তাকালাম চারিদিকে। নীল সমুদ্র, শাস্ত আর স্থির। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। আকাশের কোন কোণে কোন কালো মেঘ নেই। হালকা মেঘের সাদা ভেলা দিগস্তে ভিড় করে আছে শুধু!

ছুটতে ছুটতে ঘরে এলাম ফিরে। দেখলাম, সেই একই ভাবে শুরে আছে ঋষি। ঘুমুর্চ্ছে না, চোথ ছুটি খোলা, তন্ময় হয়ে কী যেন ভাবছে।

আন্তে ডাকলাম, ঋষি!

যেন চমকে উঠল মুহূতে, বললে, কে ? ও তুমি ?

হাঁা, আমি। কাছে গিয়ে বললাম, মন থেকে মুছে ফেল্ সব। মনে কর কিছুই হয় নি। একটা হঃস্থা দেখেছিলি শুধু।

ছঃস্বপ্ন! বলে একটু হাসল, ঠোটের কোণে কন্টে-টেনে-আনা ম্লান একটু হাসি। বললে, ছঃস্বপ্লই বটে!

বললাম, চীফের কাছে শুনলাম, তোর যে অবস্থা, তোকে ওরা কলম্বোতে নামিয়ে দিয়ে যাবে। শাপে বর হবে, কীবল ?

একটু যেন আগ্রহ দেখলাম ওর মধ্যে। বললে, ঠিক বল্ছিস ! কলম্বোতে নামাবে আমাকে গ

হাঁ। রে।

পরক্ষণেই যেন সব আগ্রহের জ্যোতি ওর নিবে গেল, বললে, কিন্ত ভার আগেই আনি শেষ হয়ে যাব। আমি জানি। আর দেখা হবে না ওর সঙ্গে।

বললাম, মেয়েটির নাম কীরে ?

বললে, কমলা।

কমলা !—সবিস্থায়ে বলে উঠলাম, এ যে একেবারে বাঙালী নাম ! ধীর, শাস্ত আর স্থিমিত কঠে বললে, বাঙালীই সে।

, r,

विनन की! कनारवार वां वां नी त्यार १

হাা। টিণ্ডেল জানে, ওকে সেদিন বলেছিলাম সব।

ঋষি বললে, গত বার কলম্বোতে আলাপ। তারপর চিঠি লেখালেখি। হাাঁ, ভাল কথা, চিঠিগুলোও তুমি নাও ভাই। একতাড়া চিঠি। ওই বাক্সের কোণটাতে আছে। চাবির দরকার নেই, বাক্স খোলাই রেখেছি। কই, নিয়ে এস।

ও যাতে ব্যথা না পায়, সেই বুঝে উঠে গিয়ে নিয়ে এলাম চিঠিগুলো। একটা স্থতোয় বাঁধা—যত্ন করে রাখা—একগোছা নীল খাম। ওর শিয়রে এনে রাখতেই, তার ওপরে সম্নেহে হাতখানা বুলোতে বুলোতে বঙ্গলে, পরে অবসরমত পড়ে নিও। সব জানতে পারবে। এইবারই আমাদের বিয়ে হবার কথা ছিল।

বললাম, আমিও বলছি, হবেই এ বিয়ে। আমিই হব সাক্ষী।

মান হাসলোঃ আমার জীবনটাই এমনি। পেয়েও পাই না। ভেবেছিলাম, কিছুই তো দেয় নি ভাগ্য, বোধ হয় এইবার একটু আলোর রেখা দেখলাম। কিন্তু সেও মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে গেল। তাকে পাব না। কিছুতেই পাব না।

একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে বললে, স্থরেশ। কী গ

বললে, ছোট্ট একটা ঘরে সে থাকে। চিঠিতেই তার ঠিকানা আছে, তুমি গিয়ে দেখা কোর। বড় ভাল মেয়ে। একটা অফিসে টাইপিস্টের কাব্রু করে।

বললাম, বাঙালী মেয়ে ওখানে গেল কী করে ?

বললে, সে এক অভূত কাহিনী। আমি টিণ্ডেলের সঙ্গে নিষিদ্ধ এক পল্পীতে গেছি। গা ঘিনঘিন করে গলির চেহারা দেখলে। আমাকে একটি বাড়ির দরজায় দাঁড় করিয়ে ভেতরে গেল। পরে ফিরে এসে বললে, তুমি যাও। আমি রাডটা এখানে থাকব। সারেঙকে বলে ভোরবেলা এখানে এস। এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যেও।

মাথা নেড়ে সমতি জানিয়ে আমি চলে এলাম। সবে সন্ধ্যা হয়েছে।

ভাবলাম, এখনই ফিরব কি জাহাজে ? একটু বেড়িয়ে যাই। ঘুরতে ঘুরতে বড রাস্তায় এলাম। হাঁটতে হাঁটতে শহরের এক প্রাপ্তে চলে এসেছি। হঠাৎ একটা বইয়ের স্টলে খান ছ-চার বাংলা বই নজরে পড়ল। সে যে কী আননদ, তা ভাষায় বোঝাতে পারব না! এগিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বইগুলি উলটে-পালটে দেখছি। কতক্ষণ ধরে দেখছি তার ঠিক নেই, হঠাৎ কানে এল মেয়েলী এক কণ্ঠস্বর, বইগুলো দেখা হয়েছে কী ?

কণ্ঠস্বরে যতটা না চমকে উঠলাম, ততোধিক চমকে উঠলাম কলম্বোতে বাংলা ভাষার উচ্চারণ গুনে।

দেখি, আমারই মত বইয়ের আকর্ষণে একটি মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন স্টলে।

আর বেশী কী বর্ণনা করব ? এক কথায় মেয়েটির সঙ্গে এইভাবে আমার আলাপ। নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার, পেটি রিপেয়ারের জ্বত্যে জাহাজটা সেবার ওথানে ছিল প্রায় দিন দশেক। তাই না ?

#### তা হবে।

বললে, এই দশ দিন রোজ তার সঙ্গে দেখা করেছি। তার অফিসও সে চিনিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, যখন স্থবিধা হবে, তখনই আসবেন। অফিস-টাইম হলে অফিস থেকে ছুটি নেব।

কিছুই না। হুজনে ঘুরে বেড়াতাম। অমন করে ঘোরার আনন্দও যে কত হতে পারে, তা যদি আগে জানতাম। অদুত মেয়েটির জীবন। বললে, কলকাতাতেই তার শৈশব কেটেছে। নারকেলডাঙায়। ছোট বেলাতেই মা মারা যায়। বাপ আর মেয়ের সংসার। বাপ সংসারের ওপর বীতশ্রদ্ধ। ঘা খেয়ে ঘা খেয়ে ভদ্রলোক কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন। বাঙালী প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিশতেন না, মেয়েকেও মিশতে দিতেন না। মিশতেন তিনি অবাঙালীদের সঙ্গে, তাঁর কারবারও ছিল অবাঙালীদের সঙ্গে। বলতেন, বাঙালীরা খুব যে স্বার্থপর তা নয়, কিন্তু এতবড় পরশ্রীকাতর জাত আর নেই।

মেয়েকে নিজে পড়াতেন বাড়িতে। প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাস

করিয়েছিলেন। কিন্তু ওই এক গোঁ। বাঙালীর সঙ্গে মিশতে দেবেন না, এমন কী বিয়েও দেবেন না বাঙালীর সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত বিয়ে দিলেন এক সীলোনিজ ভদ্রলোকের সঙ্গে। সে ভদ্রলোক তথন কলকাতাভেই থাকতেন। কিন্তু বিয়ের পর কী জানি কেন, তাঁর মত বদলাল, চাকরিতে ট্রান্সফার নিয়ে বউকে সঙ্গে করে চলে গেলেন একেবারে কলোখো।

ভারপর ?

ঋষি একটু থেমে থেকে তারপরে বললে, বছর ছই পরে সেই ভদলোক একদিন তাড়িয়ে দিলেন বউকে। অন্ত বিয়ে করলেন। নিঃসহায় মেয়ে। কেই-বা সাহায্য করবে ? বিয়ে তো হয়েছিল কলকাতায় হিন্দুমতে, পুরুত ডেকে বাপ দিয়েছিলেন। কিন্ত ধর্মে বৌদ্ধ ভদ্দলোক দিলোনে এসে যদি সে বিয়েকে একদিন অস্বীকার করে বসেন, তৃমি প্রমাণ করছ কোন্দলিল দিয়ে ?

কেন, বাপ ?

মান হেদে ঋষি বললে, এও অদুত ব্যাপার। মেয়েকে ওভাবে বিয়ে দিয়ে দ্রদেশে পাঠিয়ে বোব হয় অনুশোচনা হয়েছিল ভদ্রলোকের। পাড়ার লোকেরাও বলত, মেয়ে-বেচা কশাই। তা টাকা তিনি নিয়েছিলেন মেয়ের বিয়েতে, বেশ কিছু টাকা, কারবার বাড়াবার জক্তে। কিন্তু কী যে হল, কলকাতার পাট উঠিয়ে দিয়ে কোথায় যে গেলেন, তা কেউ জানল না। একদিন খবরের কাগজের মাধ্যমে জানা গেল,। প্রীর সৈকতে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পকেটে চিঠি। তাঁর নাম—ঠিকানা। লেখা, আমার আত্মহত্যার জত্যে কেউ দায়ী নয়।

সোজা হয়ে উঠে বসেছি। বললাম, বলিস কী! **এসব বানানো** গল্প না তো ?

না।—ঋষি বললে, তাকে দেখলে তুইও বুঝবি, মিথ্যে কিছু বানানোর মেয়ে সে নয়। আর তা ছাড়া, তাকে লেখা তার বাপের চিঠিগুলোও আমি দেখেছি। তীত্র অমুনোচনার স্থর তাতে বেশ ধরা পড়ে।

ভারপর ?

ঋষি বললে, তারপর আর কী ? কোনক্রমে ওর দিন কাটে সেলাই করে, ছেলে পড়িয়ে। শেষ পর্যন্ত টাইপরাইটিং আর স্টেনোগ্রাফি শিখে অফিসের চাকরি। আমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা নেহাতই দৈব ছাড়া আর-কিছু নয়।

বললাম, তা, তাকে তো কলকাতায় নিয়ে আসতে পারতিস?

ঋষি বললে, বলেছিলাম। বলেছিলাম, বিয়ের পর তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যাব, কেমন ? কিন্তু সে রাজী হল না। বললে, দেহে যতদিন প্রাণ আছে, ততদিন বাংলা দেশ কেন, ভারতের মাটিও গোঁব না।

একটু হেসে বললাম, হয়তো এ অভিমান।

হবে।—ঋষি বললে, মেয়েদের সঙ্গে কথনও মিশি নি। কিন্তু এমন মেয়েও কথনও দেখি নি। এত মিশেছি, কিন্তু কথনও প্রশ্রেয় দেয় নি। বলেছে, ভালবাসতে শেখো, লক্ষ্মীটি। পাওয়ার পরে ভালবাসা নয়, ভালবাসার পরে পাওয়া। আমাকেও পেতে দাও তোমাকে তেমনি করে।

বলত, তোমার কাছে আমি আকর্ষণীয় আমার কাছেও তুমি সমান আকর্ষণীয় হয়ে ওঠ।

একদিন বললে, একটা ধবধবে ফরসা লোক আমাদের ফলো করে, লক্ষ্য করেছ ?

না তো!

বললে, লক্ষ্য করে দেখে। ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে হবে ভোমাকে।

কেন! ছষ্টু লোক!

না, তা ঠিক নয়।—বললে, আমাকে যে বিয়ে করেছিল কলকাতায়, দে আমাকে এখানে এনে তাড়িয়ে দেবার পর ওই লোকটাই আমার জীবনে আসে। সীলোনিজ খ্রীষ্টান। ভালবাসতে শুরু করল। ভোমার কাছে সত্য গোপন করব না, আমারও ভাল লাগত তখন লোকটিকে। কিন্তু আমার মন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হবার পূর্বেই ও একদিন

জোর করে অধিকার করল আমাকে। ঘৃণায় সর্বশরীর রি-রি করে উঠেছিল। ওকে প্রত্যাখ্যান করেছি। সেই থেকে পরিহারও করে চলছি।

হেসে সেদিন ওকে বলেছিলাম, তা হলে তোমার জীবনে আমি তৃতীয় ব্যক্তি, কী বলো ?

হাসতে গিয়েও হঠাৎ কী ভেবে হাসি আর হাসতে পারে নি। বরং কী এক অব্যক্ত বেদনার ছায়ায় মান দেখাচ্ছিল ওর মুখ।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী হলো ?

मीर्घनिश्वाम **रक्टल वलल**, ना, किছू ना।

নিশ্চয় কিছু। বলবে না ?

ধীর গম্ভীর কঠে বললে, এদেশের এক জাতের মেয়েদের মধ্যে কী ধারণা আছে জান ? যদি কোন মেয়ের জীবনে এমন ঘটনা ঘটে যে, পর পর ত্জনের পর তৃতীয় পুরুষটির আবির্ভাব ঘটল তার জীবনে, তা হলে সেই তৃতীয় মামুষটি আর বাঁচে না।

হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম ওর কথা শুনে। বলেছিলাম, যত সব কু-সংস্কার।

ও কিন্তু অত সহজে উড়িয়ে দিতে পারে নি কথাটা। প্রথম দিকে খেয়াল করে নি, চৈততা হয়েছিল আমারই কথায়। আর যখন হল, তথন থেকে কেমন যেন বিমর্থ হয়ে থাকত।

এর পর আরও চার দিন ছিল আমাদের জাহাজ, অর্থাৎ ওই ঘটনার পর আরও চার দিন দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। কথাটা সে মন থেকে কিছুতেই দূর করতে পারে নি, ওটা যেন কাঁটার মত বিঁধে ছিল ভার মনে। বলেছিলাম, তুমি সেই জাতের মেয়ে নও, তোমার অত ভাববার কী আছে ?

বললে, না হলেও, সেই জাতের মেয়েদের সঙ্গে এক **আকাশের** নীচে বাস করি ভো, একই বাতাসে নিখাস নেই!

তারপরে একদিন নিজেই বললে, আচ্ছা, শোন। একটা কথা মনে হয়েছে। ও-লোকটা আমার জীবনে ধুমকেতুর মত এলেও ওকে তো আমি ভালবাসি নি। অতএব, ওকে দ্বিতীয় পুরুষ ধরব কেন ? দ্বিতীয় পুরুষ তুমি।

আর প্রথম পুরুষ ?

বললে, যে বিয়ে করেছিল, সে। ভালবেসেছিলাম, সে কথা সত্যি।
তার কথা বলতে বলতে চোখ ছলছল করে এসেছিল। দেখে-দেখে
ভেবেছিলাম,—অত্যাচারীকেও মামুষ ভালবাসতে পারে। কিন্তু সে
ষাই হোক, শেষ ছু দিন ওকে অতটা বিমর্ষ দেখি নি, ও যেন নিজের
মনে-মনেই একটা সিদ্ধান্তে এসে পেঁ।ছেছে। কিন্তু বিপদে পড়লাম আমি
নিজেকে নিয়ে। সীলোনিজ লোকটিকে ধরে আমি কিছুতেই নিজেকে
দিতীয় ব্যক্তি ভাবতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল, আমিই তৃতীয় ব্যক্তি,
ষে বাঁচবে না।

জ্বানি এটা সংস্কার তবু অন্তুত মানুষের মন! এই যে কাঁটা প্রবেশ করল মনে, তাকে এই কয়মাস ধরে আর ওঠাতে পারি নি। চিঠি-পত্রে তার আভাস আছে। ও আমাকে সান্ত্রনা দিয়ে চিঠি লিখেছে, বলেছে— আমার হিসাবে তুমি দ্বিতীয়।

কিন্তু আমি তা কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। এইরকম যখন ক্রমাগত দ্বন্দ্ব চলেছে মনে, এমন সময় ঘটল ওই সিগারেটের ঘটনাটা। মৃহুর্তে সমাধান হয়ে গেল সব দ্বন্দের। ব্ঝলাম, অমোঘ এই বিধান। মৃহ্যু আমার আসবেই। কলখো পৌছনোর আগেই যেমন করে হোক আমি শেষ হব। ওকে চোখের দেখাটুকুও আর দেখতে পাব না।

চোখ ছটো বুজল ঋষি। আবার তেমনি ছ কোটা জ্বল গড়িয়ে পড়ুল ওর চোখের কোণ থেকে।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলাম আমি। সারেঙের সঙ্গে দেখা করে ওকেও বললাম সব। বললে, টিণ্ডেল বলেছে, ও মরবে ঠিক। ওকে মরণে ধরেছে। জাহাজে ওরকম হয়। এক জাহাজে এ-রকমটা হয়েছিল। নিজের চোখে দেখা। এডেন থেকে জাহাজ ছেড়েছে। খুব গ্রম। লোহার রেলিংয়ে পর্যন্ত হাত দেওয়া যায় না, ফোস্কা পড়ে। ইঞ্জিন-ক্লম থেকে একটা লোক ছুটতে ছুটতে ওপরে এল, ঘামে তার পাজামা আর গেঞ্জি গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে। দেখতে-না-দেখতে, ধরতে-না-ধরতে 'আল্লা-হো-আকবর' বলে চিৎকার করে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরিয়ায়।

তোমরা বাঁচালে না ?

কাকে বাঁচাব! কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজের পিছনে কিছুটা জ্বন্স টকটকে লাল হয়ে উঠল।

লাল কেন ?

বললে,—জলে পড়ামাত্র হাঙ্গরে ধরেছে আর কী ?

সর্বাঙ্গ দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল মুহূর্তে। বললাম, কিন্তু ঋষির তা হলে কী হবে গ

কী আবার হবে! চোখে-চোখে রাখতে হবে। এই রকমই ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যায় মানুষ। তবে, যাই কর শেষ পর্যন্ত আটকানো যাবে না। আর-একটা জাহাজে একবার—

আমি আর শুনতে পারলাম না। ছিটকে বেরিয়ে এলাম ওর কাছ থেকে। বুকের কাছটা কেমন মুচড়ে-মুচড়ে আসছিল। গলার কাছটাও যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে, যেন নিশ্বাস নিতে পারছি না। চোথের পাতা ছটোও ভিজে ভিজে আসছিল। এর জন্ম যে আমি দায়ী—আমি দায়ী। ভগবান ওকে বাঁচিয়ে দাও—যেমন করে হোক, ওকে বাঁচিয়ে দাও।

বাইরে গিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালাম। শাস্ত সমুদ্র। তাকালাম আকাশের দিকে। একটা কোণের দিকে—

ও কী! কালো মেঘের একটা খণ্ড।

হয়তো কিছু নয়, কিন্তু আমার ব্কের ভিতরটা ত্রত্র করে কেঁপে উঠল হঠাৎ। নামতে গিয়ে দেখা হয়ে গেল টিণ্ডেলের সঙ্গে। তাকেই বলে ফেললাম আকাশের কথা। সে তাড়াতাড়ি উঠে এসে মেঘটাকে দেখল। বললে, ভাল ঠেকছে না। তুফান হবে। গাজী বদর-বদর!

দেখতে দেখতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে, প্রাগাঢ় কালো মেঘে ঢেকে গেল সমস্ত আকাশ। সমুদ্রও যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠল জেগে। ক্রিং-রি-রি-রিং শব্দে বাজতে লাগল ঘণ্টা। সবাই ডিউটির জন্ম হলাম প্রস্তুত। ঋষি বললে, টিণ্ডেল এসে এক বোতল মদ দিয়ে গেছে— আর কিছু পাতিলেবু। ড্রাই জিন, নেবুর রস দিয়ে খেতে বললে। আমি মুখেও তুলতে পারলাম না। কী হবে? কেন নষ্ট করব নিজেকে শেষ মুহূর্তে? মরণ আসছে, ওর কাছে নিজেকে যখন সঁপেই দিতে হবে, পবিত্রভাবেই দিই। কত খারাপ ব্যবহার করেছি তোদের সঙ্গে মাঝে মাঝে সুরেশ, আমাকে ক্ষমা করিস।

বলতে বলতে গলা ওর ধরে এল, বললে, তাকে আর পাওয়া হল না। জীবনের একমাত্র কামনা ছিল তাকে পাওয়ার। হল না। তার মুখখানিও দেখা হল না শেষ সময়ে। যদি মরা দেহটা কোনরকমে পাস তো নিয়ে গিয়ে কলম্বোতে দাহ করিস।

চেঁচিয়ে উঠলাম, চুপ কর্ তুই ঋষি। বললে, তুফান এসে গেছে। আর আমার মরণকে ঠেকায় কে ? হেসে উঠল পাগলের মত।

কিন্তু মাত্র ওকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে আমাদের চলবে না, ঝড়ের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে প্রাণপণ। যার যেদিকে যেটুকু ক্ষমতা। যতক্ষণ ঝড় না থামবে, ততক্ষণ কী অফিসার কী খালাসী, কারও বিশ্রাম নেই মুহূর্তের জন্য। হয় জেগে থাকা আর বৃদ্ধি স্থির রেখে যার যার কাজ করে যাওয়া, আর নয়তো জাহাজতুবি হয়ে সমুদ্রের অতল-তলে চির বিশ্রাম।

ডেক ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা ছুটোছুটি করতে লাগল এদিক-ওদিক পাগলের মত,—আর আমরা ছড়িয়ে পড়লাম জাহাজের জঠর-প্রদেশে। ডেকের লোকেরা জাহাজভুবি হলে লাইফবোটের সাহায্য নিতে পারে, কিন্তু ইঞ্জিন-ক্রমের আমরা কলে-পড়া ইত্নরের মত মারা পড়ব অসহায়ভাবে। মুহুমুহি ওপরের দিকে তাকাচ্ছিল সবাই, যে কোন মুহুর্তে প্রবল জলস্রোত ওপর থেকে নীচে এসে পড়তে পারে হুর্ধ্য প্রপাতের মত। আমরা ঘাড় ভেঙে মরতে পারি, আবার খাঁচায়-পোরা পাথির মত ছটফট করেও মরতে পারি। সারেঙ বললে, দরিয়ার অবস্থা ভাল নয়। পাহাড়ের মত সব ডেউ উঠছে। তামার ভয়েস-পাইপে ব্রীজ্ঞ থেকে ইঞ্জিন-রুমে সব সময়ই ক্যাপ্টেনের শির্দেশ আসছে। ইঞ্জিনের গতি-নির্দেশক ফলকের কাঁটা-টা 'আ্যাহেড-অ্যাস্টান'-এর মাঝে কাঁপতে কাঁপতে চরম গতিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ জাহাজ চলছে এবার ফুল স্পীডে,—কোন্দিকে কে জানে!

কাজের ফাঁকে বেশ কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম, স্টোকহোল্ডে স্টারবোর্ড-বয়লারের ওয়াচে দাঁড়িয়ে ঋষিকেশ। টিগুল বোধ হয় ওর ওপর মায়াপরবশ হয়েই হালকা কাজ দিয়েছে ওকে। কিন্তু দূর থেকে ওকে ওভাবে দেখে বুকের ভিতরটা কী-এক আশঙ্কায় ধক করে উঠল মুহূর্তের জন্ম। বয়লারের ওয়াচে এখন খুবই সতর্ক থাকা উচিত। পূর্বপতিতে জাহাজ চলছে, বয়লারের প্রেসারে না তারতম্য ঘটে! জাহাজের তুর্দান্ত আন্দোলনে অথবা বয়লারের 'ওয়াটার-লেবেল' খুব বেশী হয়ে, বিপদের সম্মুখীন না হতে হয়।

ভাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। অত্যমনক থাকলে ওকে প্রথম চলবে না। ওর সামাত্ত অত্যমনক্ষতার জ্ঞা জাহাজের এতগুলি প্রাণ না বিপন্ন হয়ে পড়ে! চড়া গ্লায় ডাকলাম, ঋষি!

চমকে কেঁপে উঠল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, কী ? বয়লারে স্টিম-প্রেদার কত ? ওয়াটার-লেভেল ?

অপ্রস্তুতের মত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল বয়লারের কাছে। দেখে এসে যা বললে তাতে ব্রুলাম, সব ঠিকই আছে। বললাম, শোন। ভাবালুতার সময় এটা নয়। জাহাজের এতগুলি লোকের মরণ-বাঁচন। গুয়াচে কোনরকম গাফিলতি কোর না।

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখা যায় না ওর চেহারা। চোথ ছটো বসে গেছে, কপালে ভাঁজ পড়েছে, গলার হাড় ছটো অম্বাভাবিক উদু। শরীরও বেশ রোগা হয়ে গেছে। মান হেসে বললে, র্থা চেষ্টা। বাঁচাতে পারবে না।

শোনামাত্র হিংস্র আক্রোশে ওর জামার কলারটা চেপে ধরলাম ঃ ক্ষের অমন অলক্ষণে কথা বলবে তুমি ?

ি কিছু বলল না, প্রতিরোধও করল না। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে

যাবার পর বলে উঠল, এক কাজ করলে বেঁচে যাবে তোমরা ।
আমাকেই ফেলে দাও জলে। আগেকার ক্যাপ্টেনন্ধা যেমন নাকি করজ্জ
অলুকুনেদের নিয়ে। আমি অলুকুনে—আমি অপয়া।

বলতে বলতে তু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল ছেলেমানুষের মত চ বললে, কিছু পাই নি জীবনে। মরুভূমি। শুধু ওর ওই কয়েকদিনের সাহচর্য। কিন্তু সে যে বসে থাকবে আমার জন্ম! সে স্থির জানে, আমি এই জাহাজেই যাচ্ছি তাকে বিয়ে করতে। এই জাহাজে তার বল্ল আসছে। কী হবে তথন ? তুমি দেখা কোর। তিন সত্যি কর ষে দেখা করবে ?

কোন উত্তর না দিয়ে আমি সরে এলাম ওর কাছ থেকে। এবং সেই যে সরে এলাম, আর কাছে যেতে পারি নি পুরো হুটো দিন, মান্ফে আটচল্লিশ ঘটার জন্ম। কিন্তু, মনে মনে বার বার বলেছি,—ঈশবর বলে যদি কেউ থাক, ওকে বাঁচিয়ে রেখো। সংস্থার যে মিথ্যা, এব প্রমাণ যেন ওকে আমি দিতে পারি।

কেটে গেল আটচল্লিশ ঘণ্টা। ক্লান্ত পায়ে মুমূর্র মত একে:
বিছানায় এলিয়ে পড়লাম। আমার মান আরও আনেকে অত্বস্থ হয়েছে। ওরই মধ্যে তাকিয়ে দেখি, ঋষি ওয় বিছানার শুয়ে আছে। কিন্তু এ কী কন্ধালসার চেহারা হয়েছে ওর!

ফায়ারম্যানদের কাছ থেকে শুনলাম, এই ছ দিনে চার-পাঁচৰাক্র অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ও। ওষুধ-পত্র দিয়েছে এসে চীফ অফিসার আর স্টুয়ার্ড। ডিউটি থেকেও অফ করে দেওয়া হয়েছিল। কোন-ক্রমে এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। মাতালের মত টলছি। বলশাম, কেমন আছিস ?

আমাকে দেখে আবার কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, বললে, কমলার সঙ্গে একটিবার দেখা করবে তো ় বলবে, আনি তাকে ভূলি নি ং

তা কাঁদছিস কেন হতভাগা ? করব, দেখা করব। একটিবারের জন্মও ভুলি নি।

আমার হাতটা টেনে নিয়ে রাখন বুকের ওপর। বললে, বাঁচলাম।

জান, মরতে আমার ছঃখ নেই। কিছু পাওয়া যে আমার ভাগ্যে নেই, তা আমি জানি।

হাত ছাড়িয়ে সরে এলাম নিজের বিছানায়। তারপরে আর-কিছু মনে নেই। কে যেন বলেছিল, আমি একসঙ্গে ঘুমিয়েছিলাম আটটি ঘন্টা।

উঠে, বিছানায় তাকিয়ে দেখি, ঋষি নেই। ঘরে কেউই নেই। পোর্টহোল্ দিয়ে ঝকঝকে রোদ এসে পড়েছে ঘরে। ওই ফাঁক দিয়েই দেখলাম, চক্রাকারে ঘুরছে সব সাদা সাদা সাগর-পক্ষীর দল। ঝড় থেমে গেছে। কিন্তু, এ কী, কোন পোর্টে এসে লেগেছে নাকি? তবে কি কলম্বো? লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সেলুনে গিয়ে দেখলাম, আমার অনুমান ঠিক। ঋষি টেবিলের সামনে বসে আছে চা-টোস্ট নিয়ে। ফরসা প্যাণ্ট আর শার্ট পরনে, মুখ্খানিও কামানো, চোখ ছটি অস্বাভাবিক উজ্জল। কণ্ঠ তখনও হুর্বলতায় ক্ষীণ, বললে, শীগ্রির তৈরী হয়ে এস। তোমাকে আমাকে ছঙ্গনকেই এবেলা ছুটি দিয়েছে সারেঙ। কলম্বো এসেছি চার ঘণ্টা হয়ে গেল,—কলম্বো।

সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিতে সময় লাগল কিছুক্ষণ। তারপরে একটা আকস্মিক আনন্দের জোয়ারে যেন উদ্বেল হয়ে উঠলাম মুহূর্তে। প্রাতঃকালীন সব কাজ সেরে, বেশ করে পেট ভরে খেয়ে ভাল কাপড়-জামা পরে বেরুলাম ওর সঙ্গে। চীফ বললে, এজে-টকে চিঠি দিয়েছে ক্যাপ্টেন। ওকে কলম্বোতে ছেড়ে যাব আমরা। ডাক্তার এসে ওকে দেখে গেছে, বলেছে,—খুব তুর্বল। ওকে 'সিক' করে দিয়ে গেছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে ওর পিঠ চাপড়ে বললাম, ভালই হল হতভাগা। বিয়ে করে দিনকতক কাটা শান্তিতে! কিন্তু দেখলি তো সংস্কার-টংস্কার সব বাজে।

ত কিছু বললে না, একটু হাসল শুধু।

পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। আলাপ হল মেয়েটির সঙ্গে। আমিও বাঙালী শুনে চোখ ছটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। বেশ মেয়ে, কথাবার্তায় বেশ সপ্রতিভ। কিছুক্ষণ কাটিয়েই ফিরে এলাম। আমি ফেরার ঘন্টা হয়েক পরে ও-ও ফিরল। কী, রে এলি যে ?

বললে, ও যে অফিসে গেল। শোন স্থরেশ, রেজিস্ট্রার ওর টেনা। কাল বিকেল পাঁচটায়, তোমার অফ থাকবে জানি, আমার সঙ্গে যাবে সাক্ষী হতে। কালই বিয়ে। সব ঠিক হয়ে গেছে। আর দেরি করতে চাই না। ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারি না।

তাই হল। যথারীতি অনাড়ম্বর বিয়ে হয়ে গেল ওদের।
কমলার ঘরখানা সাজানো হয়েছিল ফুল দিয়ে। গল্পে গল্পে খাওয়ালাওয়ায় রাত হয়ে গিয়েছিল। টিণ্ডেল সারেঙ আর আমি উঠে
এলাম। বললাম, আজ তোর ফুলশয্যা। চললাম। আমার কাল
সকালে ছটি আছে, ভোর হলেই আসব।

তারপরেই গলা নামিয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, এসে শুনব সব।

লজ্জায় খুশিতে উজ্জ্জল হয়ে উঠল মুখখানা, হাসতে হাসতে বললে, ব্যাপারের মীমাংসা করতে পারছে না কমলা। আমি ওর জীবনের ভূতীয় ব্যক্তি আমি জানি। কিন্তু ও বলছে—দ্বিতীয়।

যাও!—বলে লজ্জা পেয়ে ঘর থেকে উঠে বেরিয়ে গেল কমলা।

আমরা চলে এলাম। এ কাহিনী যদি এখানেই আমি শেষ করতাম, তা হলে ভাল হত রাইটার, কিন্তু তা তো হবার নয়। যিনি সকল কাহিনী, জীবন আর মনের নিয়ামক, তিনি এ কাহিনী আরও একটু দূরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

পরদিন সকালে যথারীতি ওদের ওখানে গিয়ে যা দেখলাম, তা যে কোনদিন দেখব, তা কল্পনাও করি নি। দেখলাম, লোকজ্বন ভিড় করে আছে বাড়িটাকে ঘিরে। ছ-একটা গাড়িও।

বলতে হবে, সিংহলের রাজপুরুষেরা খুব নিয়মামুবর্তিতা মেনে চলেন। পুলিসের সামনে ডাক্তার লিখে দিতে দেরি করলেন না যে, মৃত্যু হয়েছে অক্স্মিক হৃদস্পন্দন থেমে গিয়ে।

সারাটা দিন গেল মর্গ আর শ্মশান নিয়ে। সব শেষ করে এদে পরদিন যখন কমলার সঙ্গে দেখা করলাম, দেখি নিশ্চল প্রতিমার মত বসে আছে ও ঘরের এক কোণে।

কাছের একটা চেয়ারে আমিও গিয়ে বসলাম। কিন্তু কথা বলতে পারি নি অনেকক্ষণ। ঝাউগাছের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যাঞ্ছে দীর্ঘধাসের মন্ত। বললাম, সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন মনে হচ্ছে। অবশ্য তোমার শোকের সান্তনা নেই, কিন্তু কেমন করে ঘটল এটা ?

যেন সমস্ত লাবণ্য ওর দেহ থেকে শোবণ করে নিয়েছে কেউ। স্বৈধ কম্পিত কঠে কমলা বললে, সে রাত্রে আপনি চলে যাবার পর ও যেন মেতে উঠল আমাকে নিয়ে। বলতে বাধা নেই, আমিও ধরা দিলাম। কিন্তু ডাক্তারসাহেব যা বললেন, তাতে বুঝলাম, সেটাই আমার ভুল হয়েছে। জাহাজে ওর যে অত মানসিক বিপর্যয় গেছে তা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। ও স্থিরই করেছিল, বিয়ে আমাদের হবে না। আমাকে ও পাবে না। কিন্তু দেই আমাকেই যথন আবার পোল, তথন সেই অতর্কিত পাওয়ার আনন্দের উচ্ছাস ওর ছর্বল সায়ুতে ও সহ্য করতে পারল না। গল্ল করতে, করতে শেষরাত্রে এক সময় কেমন স্থিমিত হয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলাম—ঘুম পাছে ও বললে—না, বুকের ভিতরটা কেমন করছে। বাস্, সে-ই শেষ কথা। ডাক্তার এসেও কিছু করতে পারলেন না।

চুপ করল স্থরেশ্বর দাস। আকাশ তখন ফরশা হয়ে এসেছে। কেউই কোনও কথা বলতে পারছি না। আমিও না, মহাদেৰনও না।

অনেকক্ষণ পরে একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। জাহাজে সূর্যোদয় আসর। আমরা তিনজনেই উঠে দাঁড়ালাম। মহাদেবন বললে, মেয়েটির কী হল শেষ পর্যস্ত ?

কিছুই হল না।—স্থরেশ্বর বললে, তারপরেও ছ্বার দেখা হয়েছে, সেই একই ভাব। সেই দিনকার সেই প্রস্তরম্তির মতই লাবণ্য-ঝরা চেহারা—দিনের পর দিন অফিসে কাজ করে চলেছে একই ভাবে, কথা বললে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়, মিশতে চায় না কারুর সঙ্গে। খবির সেই বিশ্বাস,—পেয়েও পাবে না। সেই বিশ্বাসের মত, তার জীবনেও যে কিছু-একটা হবে না, কমলা এটা স্থির বুঝে নিয়েছে এভদিনে।

#### भूँ रक*-र*कता व्यारला

রাত্রের অন্ধকারে সমুদ্র আর আকাশ যখন একাকার হয়ে যেত, সুই সময় বাতিঘরের খুঁজে-ফেরা আলো দেখতে দেখতে মনে হত, ওট যে আলোর রশ্মি সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে এসে পড়ছে, ঘুরছে, আর স্থাকে যাচ্ছে, ও শুধুই আলো নয়, যেন কার নিঃসঙ্গ মন, আর-এক মনকে আনেষণ করছে।

কী জ্বানি কেন, আন্দামানের রস্বীপে যে নিঃশব্দ বাতিঘরটি দেখেছিলাম, অন্ধকার রাত্রে তার সেই সেদিনকার খুঁজে-ফেরা আলোর কর্বাই নতুন করে মনে পড়ছে আজ। কলকাতা থেকে রওনা হয়ে 'নহারাজা' জাহাজ ক্ষুদ্র রস্বীপের ধার দিয়ে 'চাথাম' জেটিতে গিয়ে ভিড়েছিল। 'চাথাম'ও বলতে গেলে ক্ষুদ্র এক দ্বীপ, পোর্ট ব্লেয়ারের ক্ষুদ্রে একটি সেতু দ্বারা সংযুক্ত।

সে আমার লেখক-জীবনের প্রথম অধ্যায়,—এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়ে আন্দামান গিয়েছিলাম। কোথায় আকৃষ্ণী আতে সন্স, কোথায় কৃষ্ণস্বামী আণ্ড সন্স, কোথায় গোবিন্দ রাজ্লা আণ্ড কোং—এই সব ব্যবসায়ীদের সংস্রবে ব্যবসায়িক কথাবার্তায় দিন কাটে, মাঝে মাঝে বাঙালী উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন-ব্যবস্থা লক্ষ্য করি। আর অবসরমত ঘুরে বেড়াই বার্ডস লাইন থেকে টেম্পল্ মাউ। কখনও বা রস্দ্বীপে। ব্রিটিশ আমলে এটাই ছিল চীফ কমিশনার ও বড় বড় অফিসারদের থাকবার জায়গা। অধুনা পরিত্যক্ত বলা চলে। প্রান্থয়ার হাউসটি আছে শুধু, আর আছে বাতিঘর।

অবশ্য, ঠিক এখন কী অবস্থা হয়েছে জানি না, আমি যখন গিয়ে-ক্লিয়াম তখনকার অবস্থা ছিল এই। বড় ভাল লাগত নির্জন রস্বীপটা। খাওয়া-দাওয়ার পর মধ্যাক্ত আর অপরাহু ওখানে কাটিয়ে সদ্ধ্যায় আদিবাসীদের নৌকা চড়ে কতদিন ফিরে এসেছি দ্বীপটি থেকে। যেদিকে তাকাই—সমুদ্র। উধাও সমুদ্রের বৃকে ক্র্পৃণ্ঠের মত ভেসে আছে রস্দ্রীপ। বাতিঘরের বাঙালী কর্মচারীটির সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে ছ-চারটে কথা বলে খুরতে বেরুতাম এদিক ওদিক। এক কিনারে, বাতিঘরের একেবারে বিপরীত দিকে ছ-একটা কুড়েঘর ছিল আদিবাসী অঙ্গিদের। ওরা নৌকো নিয়ে সমুদ্রে বেরিক্ষেপড়ত, কখনও বা যেত পোর্ট ব্লেয়ারের হাটে-বাজারে, কখনও দেখতাম ওদের নৌকাটির পাশে আরও নৌকো এসে ভিড়েছে।

ঘুরে বেড়িয়ে বিকেলের দিকে বসতাম গিয়ে বাতিঘরে। ছোট্ট কেবিন—অফিসও বটে, ঘরও বটে। ভদ্রলোক বিকেলের দিকেই আসতেন ডিউটি দিতে। তিনি একে বাঙালী, তার ওপরে আমার স্বজ্ঞাতি, হারভার হয়েছিল সহজেই। কিন্তু যে অন্তুত রাত্রিটির কথা আজ আমার মনে পড়ছে তার আগে পর্যন্ত, সত্যিকার পরিচয় আমি পাই নি তার। খাকী রঙের প্যাণ্ট আর শার্ট পরা সেই তো দোহারা চেহারার কালো লোকটি, বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি হবে, কথা অবশ্য বলতেন কম, সাড়া দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই দেখলাম, শ্বিত হাস্থে ভরে যেত তাঁর মুখ, বলতেন, বস্তুন।

ছোট টেবিলের এক পাশে কিছু ফাইল কাগজপত্র, কার্বন পেপার আর পেনসিল, অন্য পাশে সিগন্যালিংয়ের যন্ত্রটা—বড় ক্যামেরার মন্ত দেখতে, কেবিনের জানলা পর্যন্ত এগিয়ে গেছে লেন্স-বসানো নল, সেইখান দিয়ে সমুদ্রে জোরালো আলো ফেলে অপেক্ষমান অথবা চলমান জাহাজের আলোক-প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। আলোকরিশ্ম ফেলে আর নিবিয়ে নির্বাক প্রশ্ন-বিনিময়। হয়তো গিয়ে বসেছি, ভজলোক ছ্-একটা কথা বলার পরই তাঁর যন্ত্রটি নিয়ে ব্যন্ত হয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ আলো জ্বালা আর নিবানো চলল। যন্ত্র ছেড়ে চেয়াকে ভাল করে বসভেই জিজ্ঞাসা করতাম, কে গু

বলতেন, মাজাজ থেকে এসেছে। "মারিয়া-এল্"। ভাড়া করা গ্রীক জাহাজ। মালবাহী। বলছে—পোর্টে ভিড়ব। পাইলট চাই। গ্রেক্ট—জাকুজী।

বলেই ফোনটা তুলে নিতেন, হ্যালো!

পোর্ট-অফিস আর এজেন্ট-অফিসে দিতেন সংবাদ। কিছুক্ষণের ব্যস্ততা, আবার সব চুপচাপ। ফাইলের কাগজে কী সব দিখতেন, প্যাডের কাগজের নীচে কার্বন বসিয়ে পেনসিলে লিখতেন বোধ হয় জাহাজের নাম আর পরিচয়, তারপরে হাফ-প্যান্ট-পরা ঘোর কালো বর্ণের আদিজাতীয় আদিবাসী বেয়ারাটার হাতে চিঠি দিয়ে তাকে পাঠাতেন এবার্ডিনের পোর্ট-অফিসে।

বলতাম, আহ্না, আপনি সব সময়ে এই দ্বীপে থাকেন, এবার্ডিনে যান না কখনও ?

একটু হেসে বলতেন, যাই বইকি। মাইনের দিনে। **আর কখনও**-সখনও অফিসে ডেকে পাঠালে।

বলতাম, না না, তা বলছি না। কত বাঙালী রয়েছেন এবার্ডিনে, বিঘীলাইনে সরকারী প্রেসের ওপরেই তো রয়েছে বাঙালীদের ক্লাব, কখনও তো আপনাকে দেখি না ওখানে!

না। আমি কোথাও যাই না। বেশ আছি দ্বীপে। একা একা ভাল লাগে আপনার ?

একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন একা! একা কোথায়! আমি আর আমার স্ত্রী থাকি, আর আছে ওই বেয়ারাটা।

এবার অবাক হবার পালা আমার, বললাম, আপনার স্ত্রী! কখনও তো দেখি নি তাঁকে! এই তো এতদিন এলাম, কখনও তো বলেন নি তাঁর কথা, কখনও তো আলাপ করিয়ে দেন নি তাঁর সঙ্গে!

বললেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা কঠিন নয়। আমার কোয়াটারে গেলেই সেটা হতে পারে। অবগ্য আমিই আপনাকে কোমদিন নিয়ে যাই নি আমার কোয়াটারে। ইচ্ছা করেই নিয়ে যাই নি। আপনার ভাল লাগত না। কারুরই লাগে না। কেউই আসে না আমার বাড়ি।

কেন ?

বললেন, সে অনেক কথা। এবার্ডিনের যে-কোনো লোক জানে, এবং বোধ হয় আমার থেকেও বেশী জানে।

ঠিক বৃষ্ণলাম না আপনার কথা।

একটু মান হেসে বললেন, রটনা-ব্যাপারটাই এমন যে যাকে নিয়ে রটনা, তার থেকে লোকে ঘটনাটা অনেক বেশী জেনে ফেলে। আমাকে নিয়েও অমনি রটনা আছে, আপনি তা এখনও শোনেন নি দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। আপনি আসেন-যান, আমি ভাবতাম, রটনা শোনার পরেই আপনার কৌতৃহল জন্মেছে আমার সম্বন্ধে। চিড়িয়াখানার জন্তু দেখবার মতই বাতিঘরের এই অভুত লোকটাকে আপনি এসে দেখে যান মাঝে মাঝে।

—ছি-ছি! অমন কথা বলবেন না। আমি কিছুই জানি না। কিন্তু এবার কৌতৃহল হচ্ছে। আপনার স্ত্রী—

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—আমার স্ত্রী আদে অসূর্যপ্রশা নন, তাঁকে এবার্ডিনে হয়তো আপনি দেখেছেনও। প্রায়ই তাকে যেতে হয়। হাট-বাজার তো সে-ই করে। আজও সে গেছে, কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেল, এখনও এল না তো!

বলেই জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন সমুদ্রের দিকে মুখ করে। ডেকে বললেন, মিস্টার ব্যানার্জি!

### —আজে ?

মুখ ফিরিয়ে বললেন, সন্ত্যা হয়ে গেছে, আপনি এইবার আদিবাসীদের ডোঙায় করে ফিরবেন তো ় পারবেন না। এখন ডোঙা খুলবে না ওরা।

- **—কেন** ?
- —'টারাই' উঠেছে।
- —**মানে**!
- —ঝড়ের অপদেবতা হচ্ছে ছজন। বিলিকু আর টারাই। উত্তরপূর্ব মৌস্থমী বায়ুর ঝড় হচ্ছে বিলিকু, আর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থমী ঝড়
  হচ্ছে টারাই। দেখুন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে—চেউগুলি যেন খ্যাপার
  মত কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অফিসের নির্দেশে রেড সিগন্তাল দিয়ে
  দিয়েছি। রীতিমত সাইক্লোন হবে মনে হচ্ছে। আপনার আজ্ঞ আর
  ফিরে যাওয়া হল না।

বললাম, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু আপনার স্ত্রীর কথা ভাবছি। বলে উঠলেন, বেয়ারাটা সঙ্গে আছে আজ। কিন্তু তার নিষেষ তো সে শুনবে না।

নিজেই ডোঙা চালিয়ে চলে আসবে।

- —বলেন কী, এই ঝড়ের মধ্যে !
- —সেই তো ভয় মিস্টার ব্যানার্জি, যদিও সামান্ত পথ, কিন্তু তবুও তো সমুজ, যদি ডিঙি ভাসিয়ে নিয়ে যায় গভীর সমুজে! যদি উলটে যায়! যে কাঠ দিয়ে ওদের ডিঙি তৈরী, তা অবশ্য ডুবৰে না, কিন্তু…! ও-যে টারাই-ফারাই কিছু মানবে না! দাঁড়ান, দেখি। এ ছাড়া আমি আর কী করতে পারি, বলুন তো ?

খুঁজে-ফেরা-আলোর আবর্তনের দিকে ওঁর সঙ্গে আমিও তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। ব্যাদিত দন্তপংক্তির মত মনে হতে লাগল ভেঙে-পড়া উত্তাল ঢেউয়ের সাদা-সাদা ফেনাগুলিকে!

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চেন্তা করার পর উনি এসে বসে পড়লেন চেয়ারে, ছ হাতে মুখ লুকিয়ে। না, খুঁজে খুঁজে কোনও নৌকোই দেখা যায় নি। সদ্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কেবিনের ইলেক ট্রিক বালবটা দিয়ে কেমন যেন লালচে একটা আলো আসছে। আর বাইরে, বাভি-ঘরের পায়ের কাছে পাখরের স্থুপের ওপর মহাসমারোহে এসে ভেঙে

পড়ছে ঢেউ !

জীবনে কত ঘটনাই তো ঘটেছে, কত দেশই তো দেখলুম, কত লোকের সঙ্গেই না হল পরিচয়! কলকাতার বাসায় বসে আজকের রাত্রিটিকে অন্নভব করতে করতে আন্দামানের সেই ঝড়েব রাত্রিটির কথাই মনে পড়ে গেল। বাতিঘরের সেই বাঙালী ভদ্রলোকটির নাম আমি প্রকাশ করতে পারব না, এ গল্পের জন্ম তার নাম বরং দেওয়া যাক—স্থমিত মুখার্জি। 'মুখার্জি' তিনি সত্যিই, কিন্তু 'প্রমিত' তিনি নন, আমি তাকে 'প্রমিত' করে নিলাম।

মাপুষের সামাজিক জীবনের মধ্যে যিনি গল্ল খুঁজে বেড়ান, জীবন-লীলার মধ্যে সেই লেখক হচ্ছেন তৃতীয় ব্যক্তি। যাঁদের নিয়ে গল্প লিখব, সেই নায়ক-নায়িকার জীবনে লেখক তো তৃতীয় ব্যক্তিই। নিজেকে কাহিনীর সঙ্গে না জড়িয়ে কাহিনীকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করার মধ্যেই গল্প-লেখকের সার্থকতা, মনীমীরা বলে থাকেন। লেখক করবেন 'নায়ক' সৃষ্টি, নিজে 'নায়ক' হবেন না—এ কথাও কেউ কেউ বলেন। কিন্তু আজ ঘটনাচক্রে আমি নিজে এক চমকপ্রাদ ঘটনার 'নায়ক' হয়ে বসেছি। এক অত্যাশ্চর্য চরিত্রের নায়িকা আজ আমার চারিদিকে রচনাকরে চলেছে এক অপরূপ বঞ্চনার উর্ণনাভ,—আমি সম্মোহিতের মত বসে বসে শুধু তাই প্রত্যক্ষ করে চলেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবছি, একে ছিন্ন করা একমাত্র তখনই সন্তব হবে, যখন আসবে আমার জীবনে অন্ত এক নারী তার সত্যিকার ভালবাসা আর স্নেহ নিয়ে! কিন্তু সে কি সন্তব ? অস্থির চিত্তে বিনিজরাত অতিবাহিত করতে করতে এই প্রশ্নই নিজেকে করেছি, সে কি সন্তব ? কখনও কারুর জীবনে কি এমন ঘটনা ঘটেছে ? এই অবেষণের ঘটনা ?

নিজের কথা ভারতে ভাবতেই সেই ঝড়ের রাত্রিটার কথা মনে পড়ল, সেই ঝড়ের দেবতা 'টারাই'-য়ের অতর্কিত আবির্ভারের কথা। বাতিঘরে সেই খুঁজে-ফেরা আলোর কথা, মুখার্জির সেই হুহাতে মুখ লুকিয়ে অবসন্নের মত চেয়ারে বসে পড়ার কথা। নিজের কাহিনী লিখতে গিয়ে কেন যে শ্রমিতের কাহিনী লিখতে বসলাম, তার কারণ বিশ্লেষণ করবেন মনতাত্ত্বিক। আমার মনে হয়, আমার জীবনের এই সাম্প্রতিক ঘটনার মধ্যে আমি স্থমিতের জীবনের ঘটনারই অন্তর্গন শুনতে পেয়েছি। স্থমিতের জীবন-কাহিনীর মধ্যে যে বেদনার স্থর আছে, তার সঙ্গে কোথায় আছে আমারও জীবন-বেদনার কোন গভীরতম মিল, নইলে অস্তত্ত আমার আজকের মানসিকতার মধ্যে তার কথা এমন করে হঠাৎ মনে প্রত্তে না।

স্থমিত এক সময় মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল, উঠে দাঁড়াল, সরে গেল জানলার কাছে, দেখল সমুদ্রে ঝড়ের সেই মন্ততা, আৰার ফিরে এল চেয়ারে, আমাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, তখন ব্রিটিশ আমল। নৃতন এসেছি এখানে চাকরি নিয়ে। রস্দ্বীপ তখন সাহেবদের পল্লী। ইউরোপীয়দের সঙ্গে ছ্-একজন বাঙালী সাহেবও **আছেন।** ফিন্তু বাঙালী হলেও তাঁরা সাহেব, আমার সঙ্গে কোনও সংযোগ**ই নেই** তাঁদের। তাঁদের আছে ক্লাব, টেনিস কোর্ট, স্থইমিং পুল ইত্যাদি। সব এই রস্বীপে।

ঘুরে ঘুরে সব দেখি, আর সময় পেলেই এবার্ডিনে যাই। প্রথম প্রথম সবই ভাল লাগত, কিন্তু যা হয়, ক্রমে ক্রমে সব-কিছু একবেয়ে হয়ে গেল। তথন এই বাতিগরের পাশেই কাঠের চালা ছিল, তার একটিতে থাকতাম। শুয়ে-বসে বই পড়ে কাটানো আর ডিউটিতে এসে আলো ফেলা—এই ভাবে দিন কাটছে।

কিন্তু আন্তে আন্তে মন বসতে লাগল জায়গাটায়। এবার্ডিনে গিয়ে বন্ধুবান্ধব নিয়ে মাউণ্ট হারিয়টে ওঠা বা হৈ-চৈ করার থেকে এই দ্বীপে সমুদ্রের ধারে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকা যেন অনেক ভাল মনে হত। বসে বসে সমুদ্রের রঙ দেখতাম। দেখতে দেখতে মনে হত, সারাটা ছুটির দিন, সকাল থেকে সন্ধ্যা, এইভাবে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মানুষ অনায়াসে দিন কাটিয়ে দিতে পারে। দিগতে শ্রেণীবদ্ধ মেঘ উড়ে যায়, উড়তে উড়তে ওরা যে কত আকার ধারণ করে! কখনও মনে হত বিরাট এক রাজপুরী দেখতে পাচ্ছি, কখনও মনে হত অতিকায় এক রথকে টেনে নিয়ে ছুটে চলেছে সপ্ত-অশ্ব। আর তারই নীচে কথনও কখনও ছোট ছোট ঢেউয়ে উদ্বেল হয়েছে সমুদ্র, কখনও বা ভাঙা ঢেউনেই, নিস্তরঙ্গ নিথর মনে হচ্ছে সমুদ্রকে।

এক মর্নিং ডিউটিতে গিয়ে মেয়েটিকে আমি প্রথম দেখি। কেবিনে 
চুকে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছি, হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল,
সমুদ্রের ঢেউ এসে যেখানে পড়ছে, সেই প্রস্তরস্থপের উপরে বসে আছে
সাদা-শাড়িপরা তরুণী একটি মেয়ে, শাড়ি পরার ধরন দেখে বাঙালীই
মনে হয়। চুপচাপ বসে আছে দিগস্তের দিকে তাকিয়ে, ভোরের
আলো এসে পড়েছে ওর মুখে, ঝিরঝিরে ভোরের বাতাসে উড়ছে ওর
থোলা চুল।

কিন্তু যেভাবে বসেছে, যদি ঢেউয়ের ধাকায় পাথর আলগা হয়ে

পড়ে যায় ? কেবিন থেকে বেরিয়ে ঘুরে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, বললাম, শুনছেন ?

একটু চমকেই আমার দিকে মুখ ফিরাল। বললাম, ওভাবে ওখানে বসে থাকবেন না, পড়ে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। হয়ত বা একবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল, তারপরে আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল কোয়াটারগুলোর দিকে। যেটুকু দেখেছিলাম, তাতে এটুকু সেদিনই বুঝেছিলাম, মেয়েট বাঙালী এবং বিবাহিতা, সিঁছর ছিল তার সিঁথিতে।

পরের দিনও সকালে গিয়ে দেখি, মেয়েটি সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সুর্যোদয় দেখছে। তবে পাথরের ওপর গিয়ে বসে নি,—প্রস্তরস্থপের পাশে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। তেমনি খোলা ওর চুল, তেমনি ভোরের আলো এসে পড়েছে ওর মুখে। কয়েক মুহূর্ত বোধ হয় তল্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিলুম। মেয়েটি হঠাৎ মুখ ফেরাল। মৃছ্ হাসির একটা রেখা বেন ফুটে উঠল ওর মুখে। আমি চট করে মুখ নামিয়ে কেবিনের ভিতরে চলে গেলাম!

পরের দিন মেয়েটি কিন্তু কথা বলল। আমাকে কেবিনের দিকে ষেতে দেখে তাড়াভাড়ি বলে উঠল, শুমুন।

পমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাস্থনেতে তাকাতেই কয়েক পা এগিয়ে এল, বললে, আপনার বাতিঘরটা একটু দেখতে দেবেন ?

একটু ইতন্তত করে অবশেষে বললাম, বেশ তো, আফুন না।

ঘুরে ঘুরে সব দেখল। নীচের সিগন্তালিং মেশিন থেকে শুরু করে ওপরের বড় আলো, রিফ্রেক্টর, সবই দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দেখবার পার আমার কেবিনে নেমে এসে বললে, আপনিই তো মিঃ মুখার্জি ?

আজে হাঁা, আমার নাম মুখার্জিই বটে। আপনি কেমন করে জানবেন ?

একট্ হেসে বললে, আমার স্বামী বলেছেন। এই দ্বীপে বাঙালী মাত্র ভো আমরা তিনজন, আমার স্বামী, আমি আর আপনি।

ৰল্লাম, তা হবে। কিন্তু আপনার স্বামী আমাকে চেনেন ?

আবার একটু হাসল, বললে, তা চেনেন বইকি। একা একা ঘুরে বেড়ান, কোথাও যান না,—কেমন এক ধরনের চুপচাপ লোক। মিস্টার সিনা, অর্থাৎ আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম—কে ওই ভন্তলোক, জান ? আপনি তখন আমাদের কোয়ার্টারের রাস্তা দিয়ে অঙ্গিদের পাড়ার দিকে যাচ্ছিলেন, জানলা দিয়ে আপনার দিকে একবার তাকাল মিঃ সিনা, বললে—ও তো বাঙালী, আমাদের বাতিঘরের ছোকরা। মুখাজি।

বললাম, তাই বলুন, আপনি মিসেস্ সিনা, আমাদের চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিস্টার সিনার স্ত্রী। তা বাতিঘর দেখতে আপনার আবার অমুমতি কী ? মিস্টার সিনার হুকুম পাওয়া মাত্রই…

বাধা দিয়ে বললে, থাক্। উনি আছেন ওঁর মত, আমি আছি আমার মত। আচ্ছা, আজ চলি। বলেই আর দাঁড়াল না, ত্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।

পরের দিন যথারীতি গিয়ে চেয়ারে বসেছি, পিছন থেকে শুনতে পোলাম মৃত্র কণ্ঠস্বর—স্থাসতে পারি ?

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আরে, আস্থন।

এসে, আমার অফুরোধ মত বসল সামনের চেয়ারে, বললে, রোজ সকালে বেড়াতে আসি তো, বেড়িয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হল, আপনার সঙ্গে একটু গল্প করে গেলে কেমন হয় ?

বেশ তো।

মুখ তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে, বললে, আচ্ছা, এই যে দ্বীপে পড়ে আছেন, দেশের জন্ম মন কেমন করে না ?

বলে ফেললাম, আপনার করে না ?

এক মুহূর্ত নীরব থেকে বলে উঠল, করে না আবার! আমি তো হাঁপিয়ে উঠেছি।

বল্লাম, সে কী ! এখানে অফিসারদের জন্ম কত রকম রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা···

ছাই ব্যবস্থা। ওসৰ ক্লাৰ-টাৰ নাচ-টাচ মোটেই ভাল লাগে না।

অদ্ভূত একটা বেদনার ছায়া দেখতে পেলাম আয়ত চক্ষুর তটরেখায়। বললাম, খুব ভোরে তো ওঠেন দেখছি।

হাঁ। সূর্যোদয় দেখি। ওই আমার রিক্রিয়েশন। কিন্তু আপনাকে যে প্রশ্ন করলাম, তার উত্তর কই ?

বললাম, মন কেমন করবার মত মানুষ দেশে আমার কেউ নেই। মা-বাপ মারা গেছে বহুদিন, দাদারা পর হয়ে গেছে, বলতে পারেন।

চোখের ঘন কালো তারা ছটি যেন ঈষৎ কৌতুকে ঝলমল করে উঠল, বললে, তবু ?

হেসে ফেললামঃ না। আমি একা। আর সত্যি কথা যদি শুনতে চান তো বলতে পারি, জায়গাটায় আমার মন বসে গেছে। সমুদ্র দেখে দেখে দিন বেশ কেটে যায়।

কেমন-যেন বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, বললে, আচ্ছা, সেদিন ছপুরে দেখেছিলান, আপনি ওই অঙ্গিদের নৌকোয় করে সমুদ্র বেড়াতে গেলেন, ভয় করল না ?

এবার অবাক হলাম আমি, বললাম, ঃ বা রে, আমি কী করি আর না করি, আপনি লক্ষ্য করেন নাকি ?

একটু যেন আরক্তিম হয়ে উঠল মুখখানা, মুখ নীচু করে টেবলের ওপরে হাতের আঙুলগুলি আপন মনে বুলতে লাগল কিছুক্ষণ। বললাম, ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের কথা তো জানি। ভীষণ কাজের লোক। আপনার সময়ই বা কাটে কী করে? কাঁহাতক প্রতিবেশী মেমদের সঙ্গে ইংরেজী বলে সময় কাটানো যায়, তাই নিজের ভাষায় আলাপ করার জন্ম সঙ্গী খোঁজেন, না?

্তা সঙ্গীটি বেছেছেন ভাল, একেবারে কাঠথোট্টা লোক।

স্বন্ধুত কৌতুকে ঝিলমিল করছে ছটি চোখ, বললে, মোটেই না। দিব্যি কথা কইতে জ্বানেন দেখছি। বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে।

হেসে বললাম, তিরস্কার করবেন না। দ্বীপের লোক, মিশি আঙ্গিদের সঙ্গে, সভ্যতা-ভব্যতা অত বৃঝি না। কীবলতে কীবলে কোন।

উঠে দাড়াল চেয়ার ছেড়ে, বললে, কন্ফেশনে খুশী হলাম, কিন্তু আরও খুশী হব, আজ বিকেলে আমার বাংলোয় এসে চা খেলে।

ওঁর সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, হাত জোড় করে বললাম, এইটি পারব না। বরং আপনি যদি আমার চালায় এসে⋯

আবার কৌতুকে ঝলমল করে উঠল ছটি চোখ, বললে, সত্যিই সমাজ-ছাড়া লোক আপনি; তা কী হয় নাকি ? তা ছাড়া, আপনার সেই অঙ্গি ঝি-টি তো আমাকে দেখলে ছাই চোখ দিয়ে গিলেই ফেলবে।

একট্ অবাক হয়েই বললাম, সত্যি, আমার একটি অঙ্গি ঝি আছে, রামাবারা আর ঘরের কাজকর্ম করে দিয়ে যায়। কিন্তু আপনি জানতে পারলেন কী করে ?

বললে, কাল হপুরে আপনার বাসা দেখতে আসছিলাম। দেখি বারান্দায় মেয়েটি বসে কী কাজ করছে। পরনে অঙ্গিদের মত বাকল, ভবে আর সব অঙ্গি মেয়েদের মত নয়, বুকে কাপড় আছে, আর চুলও ছোট করে চাঁটা নয়, বড় চুল,—মাধা ছাপিয়ে কাঁধ পুর্যন্ত এসেছে।

বললাম, আমার আগে ও-কোয়ার্টারে এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলে ছিল, মেয়েটি তার বাসায় কাজ করত, ছুটো-একটা ইংরেজী কথাও জ্ঞানে।

বাধা দিয়ে বলে উঠল, বাংলাও জানে। আমাকে দেখে কটমট করে তাকাল, বললে, কেন ?

হাসবেন না, 'কে'-কে 'কেন' বলেছে, কিন্তু বলেছে তো! কী নাম ভই মেয়েটির ?

বললাম, সারা। ছ-তিন বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। কিন্তু আপনি কাল এসেছিলেন? কী সৌভাগ্য! আমি বোধ হয় ঘূমিয়ে পড়েছিলাম।

ে মেয়েটি ইঙ্গিতে তাই ব্ঝিয়েছিল বটে। কী আর করব, ফিরে এলাম !

দরা করে আজ আহুন না।

--ना ।

বেশ ছিলাম, একা-একা, আমি, সমুদ্র আর এই বাতিঘর। কিন্তু হঠাৎ কে যেন এসে আমার সমস্ত ভিত্তিমূল ধরে প্রবল নাড়া দিল। যেন হঠাৎ একটা উচ্ছ্ ভাল হাওয়া এসে আমার সমস্ত কিছু চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ওলট-পালট করে দিয়ে গেল। মর্নিং ভিউটি থাকলে ও আসে স্র্যোভরের সঙ্গে সঙ্গে, বিকেলের ভিউটিতে আসে স্থাভের গোধ্লি-ক্ষণে। কিন্তু মাত্র এই বাতিঘর, কখনও আসে না আমার বাসায়। বলতাম, আমার বাসায় আস না কেন? গল্প করার কত স্থবিধে!

রহস্তময় অদ্ভূত এক ধরনে হাসত ঠোঁট টিপে, বলত, ভয় করে। কেন ?

বলত, তুমি আমার বাংলোয় আস না কেন ?
বলতাম, আমি যাই না মিস্টার সিনা কী ভাববেন বলে।
হঠাৎ বলে উঠত, মিস্টার সিনা সম্বন্ধে কতটুকু জান তুমি ?
কতটুকু ! কিছুই না।

তবে !—তিরস্কারের স্থারে বলত, চুপ করে থাক। বলেই আবার হেসে ফেলত, বলত, এই, জান ? কী ?

সেদিন যে চিঠিটা দিয়েছিলে, সেটা ওর হাতে পড়ে গেছে। চমকে উঠে বললাম, তারপর ?

পড়ে বললে, গুড। লভ্-লেটার-লেখায় ছোকরার হাত আছে । বললাম, বাস।

হাঁ।, বাস্। এসব ব্যাপারে ওর কোন চেতনাই নেই। অফিসের পর ওর ক্লাব আর ড্রিঙ্ক,—বাড়ি এসেও তার জের। এই তো ওর জীবন।

একটু থেমে তারপরে বঙ্গলাম, ব্যাপারটা ভাল হল না। চিটি লেখালেখি শুরু করলে তুমিই প্রথম।

বেশ করেছি।

বললান, আচ্ছা মিস্টার সিনা খুব ড্রিক্ট করেন, না ?

ভীষণ।

তুমি আপত্তি কর না ?

ना।

কেন ?

অদ্তভাবে হাসল, বললে, করে লাভ নেই।

তারপরেই আমার হাতে নিজের হাতটি সঁপে দিয়ে বলে উঠল, তুমি কোনদিন মদ খেয়েছ ?

বললাম, না, ওসব আমার ঘৃণার বস্তু। তা তো দেখতেই পাই। সিগারেটটিও খাও না, লক্ষ্মী ছেলে।

শুধু বাতিঘর নয়, সকালে কিংবা বিকেলে সময় ও স্থ্যোগ বুঝে আমরা সমুদ্রের ধারটিতে গিয়ে বসতাম, প্রশুরস্থপের আড়ালে অথবা নারকেলবীথির ছায়ায়। কথনও-সখনও আমার কাঁধে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকত। কখনও বা আমার কোলে। একদিন বললে, এই, তোমার একটা নামকরণ করেছি। ছোটু নাম।

একটু হেসে বললাম, কী, শুনি ?

বললে, মিতা।

বেশ।

বললে, মিতা, আজ একটা ব্যাপার হয়েছে। তোমার সেই অঙ্গি ঝি-টি আমার বাসায় এসেছিল।

मि की! (कन?

কে জানে! হয়তো কাজ খুঁজছে। আমার বেয়ারার মুখে শুনলাম। সে ওকে ভিতরে ঢুকতে দেয় নি, তাড়িয়ে দিয়েছে।

বললাম, বেশ করেছে। মেয়েটাকে আমিও তাড়াব। হেসে বললে, ওমা, কেন ?

বললাম, শুনবে ? সেদিন দেখি, আমার সাবানটা নিয়ে বাধরুমে গিয়ে চান করছে। থিলখিল করে হেসে উঠল, বললে, বেশ করেছে! কিছুদিন পরে এমন হল, ওর সঙ্গে কথা না বলতে পারলে, ওকে না দেখতে পেলে থাকতে পারতাম না, হাপিয়ে উঠতাম। নারিকেল-বীথির ছায়ায় আমার কোলে মাথা রেখে সমুদ্রের বুকে সন্ধ্যা নামছে দেখতে দেখতে একদিন বললে, তোমার সেই নামটা আরও ছোট করে নিয়েছি।

की ?

বললে, মিতু।

বললাম, বেশ তো ছিলাম একা-একা, এমন পাগল করে দিলে কেন?

ঠোঁট টিপে একটু হাসল, বললে, করেছি নাকি ?

ওর হাসি-হাসি-ভরা মুখধানার দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকতাম। একসময় বলত, এমন করে তুমি কী দেখ, বল তো!

कौ प्रिथि (क क्यार्स ! अब्बुड ভान नार्ग । अन्तर नार्ग !

থিল খিল করে হেসে উঠত, বলত, স্থন্দর, না ছাই!

বলতাম, নিজের মুখ কখনও আয়নায় দেখেছ ?

মুখখানা হঠাৎ মান হয়ে উঠত। ধীরে ধীরে উঠে বসত, কোন-কোনদিন ওর চোখে দেখতাম জল, তাড়াতাড়ি বলে উঠতাম, এ কী! কাঁদছ তুমি ?

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে বলত, না।

তারপর উঠে দাঁড়াত, বলত, সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। এবার ফিরতে হবে।

জিজ্ঞাসা করতাম, একটা কথা বলবে ! কী গ

—সন্ধ্যার পর কোনওদিন আমার কাছে থাকতে চাও না, কেন বল তো ?

কেমন যেন উত্তেজিত মনে হল ওর কণ্ঠস্বর, বললে—থাকবার উপায় নেই। ক্লাব থেকে আসবে যে মিস্টার সিনা। এসে না দেখলে আর রক্ষে নেই। একটু থেমে ভারপর বলতাম, অদ্ভুত, তাই না ?

বাঁকা হেসে বলত, কিন্তু তবুও কিছু জান না। তুমি যতটা অভূত ভাব, তার থেকেও অভূত ও।

আমাকে জিজ্ঞাস্থ-নেত্রে তাকাতে দেখে বলে উঠল, চিঠি লিখি আর যাই করি সারাদিন ধরে, কিচ্ছু বলবে না, কিন্তু রাত্রে কাছে থাকা চাই।

একটু হেসে বলতাম, খুব ভালবাসে, না ?

কী বললে ?—যেন চোখ ছটো জ্বলে উঠল মুহূর্তে, বললে, ভালবাসা! স্পামাকে এত ও ঘেন্না করে যে তুমি জ্বান না।

ঘূণা !

হ্যা, আমিও ঘেন্না করি। ওকে কিছুতেই সইতে পারি না। অবাক হয়ে বলভাম,—স্থা নও ?

চোখ ভরে উঠত জলে, মুহূর্তে আমার বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত, আমার বাহুবন্ধনের মধ্যে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদত। কান্নার আবেগ একটু কমলে ডাকতাম ওর নাম ধরে, বলতাম লতা।

মুখ তুলে বলত, কী?

আমাকেই শেষ পর্যন্ত ভালবাদলে ? কী আছে আমার ?

কে জানে! আমি তোমাকে পাগল করি নি, তুমি আমাকে পাগল করেছ গো। বলেই হঠাৎ ছই বাহুলতা আমার গলায় জড়িয়ে আমার বুকে নিবিড্ভাবে সংলগ্ন হয়ে থাকত। আর আপনার কাছে বলতে বাধা নেই, আমি ওকে পাগলের মত চুম্বনে চুম্বনে অস্থ্রি করে তুলতাম। সে বেপথুমানা চুম্বিতা দেহলতার মাধুর্য বর্ণনা করতে আমি আক্ষম। যেন মনে হত প্রচণ্ড গ্রাম্মের তাপে শুকিয়ে শুকিয়ে অবশেষে তরুলতা পেয়েছে মেহসিঞ্চিত বর্ধার ঝরঝর বারিধারার অন্তরঙ্গ আশ্লেষ। আমার আদর ও যে প্রাণ ভরে উপভোগ করত সন্দেহ নেই, কিন্তু পর্যুত্তেই কী যে হত, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একেবারে ছুটে চলে যেত বাংলোর দিকে।

তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। চুপচাপ সমুদ্রের দিকে কিছুক্ষণ

তাকিয়ে চেউ-ভাঙার আর্তনাদ শুনলাম, তারপর ধীর পায়ে চলে এলাম বাসায়। সাজ্ঞানো কাঠের গুঁড়ির উপরে তৈরী কাঠের ঘর, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই চোখ পড়ল, বারান্দার অন্ধকারে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সারা। ওদের ভাষা কিছু কিছু বলতে পারতাম, জিপ্তাসা করলাম, কী করছিম ? বাড়ি যাস নি যে ?

উত্তর দিল বাংলায়, বললে, না।

এই মেয়েটাও একটু অন্তুত ধরনের। সকালে অথবা তুপুরে ঘরের কাজ যথন ও করতে আসত, কাজ করতে করতে জিজ্ঞাসা করত, ভোমাদের ভাষায় এটাকে কী বলে, ওটাকে কী বলে? এই ভাবে ছটো একটা করে বাংলা শব্দ শিথে রাখত। মনে রাথবার ক্ষমতা দেখতাম ওর অসাধারণ। একবার যা শিখত, তা ভূলত না।

একটু থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাদা করলাম, রানা হয়ে গেছে ?

- <u>—হ্যা।</u>
- —কী কী রাল্লা করলি <u>?</u>
- —ভাত, ডাল, মাছ।

আমি বসে বসে ওকে আমাদের রান্না শিখিয়েছিলাম, এখনও ভাল রপ্ত করতে পারে নি, তবে প্রাণপণ চেষ্টা করত সব কিছু শিথে নিতে। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করতাম, ও রান্না নিজে কখনও খেত না, দিলেও না। মাছ দিলে, কাঁচা অবস্থায় বাড়ি নিয়ে যেত।

কয়েক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তারপর বললাম, বাড়ি যা এবার। কিন্তু গেল না, বারান্দায় যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আমি ভিতরে গিয়ে খাবার-টেবিলে বসে খাওয়া-দাওয়া সৈরে বাইরে এসেছি, তখনও দেখছি যায় নি, ঠায় সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, এ কী, কাঁদছিস কেন গ

কোন উত্তর নেই। কেমন একটা মায়া হল। ওর বরের নাম ছিল টেবু। বললাম, কীরে, টেবু বকেছে !

মুখ তুলে তাকাল, বললে, টেবুর সঙ্গে বিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে অনেকদিন।

সে কী! কেন, কেন রে ?
কোন উত্তর দিলে না, ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল।
একটু বিব্রত বোধ করেই বললাম, কী হয়েছে রে ?
কিছু না।

কী মুশকিল! এইভাবে এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদবি নাকি, আমি দরজা বংশ্ব করে শুয়ে পড়ব না ?

একবার মুখ তুলে তাকাল, বললে, যা—তুই শুতে। আমি এখানে একটু বসে থাকব।

ধমকে উঠলাম রীতিমত, বললাল, না। বাড়ি যা শীগ্রির !

হুটি সরল আর অব্ঝ অংথিতারায় লাগল বিস্থয়ের ঘোর, বলে উঠলঃ তুইও টেবুর মত বকবি বাবু!

কেন জানি না, হঠাং একটা হঃসহ ক্রোধে জবে উঠলাম মুহূর্তে, বল্লাম, কী চাস তুই এখানে ? ভাবছিস আমি কিছু বৃঝি না, না! বদ্দাইশ মেয়েমানুষ কোথাকার বেরিয়ে যা তুই এখুনি।

সেলুলার জেলে অপরাধীকে হাত পা বেঁধে চাব্ক মারার সময় প্রথম 
চাব্কের তীব্র আঘাতে মাঞ্যের মুখে যে ছঃসহ বেদনার অভিব্যক্তি ফুটে 
উঠতে দেখেছি,—মনে হল সারার মুখেও ফুটে উঠেছে সেই প্রচণ্ড ব্যথা।
কিছুক্ষন পাথরের মত নিম্পান্দ থাকার পর বললে, যাচ্ছি, বাবু।

ধীর-পায়ে দেহটাকে টেনে পাহাড়ের বন্ধুর পথ বেয়ে চলে গেল সারা।
কিন্তু আমার সমস্ত চিন্তা আর চেতনা জুড়ে বিরাজ করছে অগ্য মেয়ে। পরদিন আবার নিভ্ত সাক্ষাংকারের মুহুর্তে বললাম ওকে সারার সব কথা। শুনে একটু যেন অবাক হল, বললে, সে কী গো, সত্যি ভূমি অমন কড়া কথা বলতে পারলে।

একটু হেসে বললাম, পারলামই তো।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার মুখে হাত বুলতে বুলতে বলে উঠল, না, আমার মিতুকে আমি চিনি। অতি ভাল মানুষ সে, অতি শান্ত, অতি মধুর। তুমি যে কঠোর হতে পার, এ আমি বিশ্বাস করি না।

কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি নিজে তো কম অবাক হই নি । হঠাৎ এ-রকম ক্ষেপে গেলাম কেন । কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কী যেন ভাবল, তারপরে মুখ টিপে একটু হেসে বললে, বুঝেছি।

কী ?

বললে, একদিক থেকে তোমরা পুরুষরা সবাই এক। কীরকম!

মুখ টিপে একট্ হেসে বললে, যখন কাছে পেতে ইচ্ছা করে, তখন যদি না পাও, তখনি ক্ষেপে যাও তোমরা। আমাকে না-পাওয়ার রুদ্ধ বেদনা যে ও-ভাবে ও-বেচারীর ওপরে প্রচণ্ড ক্রোধ হয়ে হঠাৎ সিয়ে পড়বে, এটা তুমি নিজেও বোধ হয় ভাবতে পার নি।

মনে মনে চমকে উঠলাম ওর বিশ্লেষণীশক্তি লক্ষ্য করে, বললাম, কথাটা মিথ্যে বল নি। কিন্তু এতই যখন বোঝ, তখন আমাকে ক্ষেপিয়ে দাও কেন ? কেন আন্তও ধরা দিলে না ?

একটু হেসে হ হাতে আমার কণ্ঠদেশ জড়িয়ে ধরে বললে, এই তো আমি। আর কী চাও ?

মুহূর্তে আদরে আদরে ওকে ভরিয়ে দিয়ে বললাম, পুরুষের প্রেম কি এথানেই সীমারেখা টানতে চায় ? তুমিই বল ?

ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, বললে, কিন্তু উপায় যে নেই মিতৃ।

কেন ?

অভূত উত্তেজিত মনে হল ওকে, বললে, না না, সে আমি ভোষাকে বলতে পারব না ? শুনতে চেও না তুমি।

বলেই নিজেকে সামলে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল সে, স্লিফ হাসিতে ভরে গেল মুথ, আমার মাধায় হাত বুলতে বুলতে বললে, এই-ই বেশ, নয় কী ?

পরের দিন বিকেলে হাসতে হাসতে বললে, এই, জান ? একটা মজা হয়েছে।

की १

- —তোমার সেই সারা আমার কাছে গিয়েছিল।
- ---সারা।
- —-<u>इ</u>ंग ।

সারার কথাটা উঠতেই মনে হল, এই ছ দিন তাকে আমি দেখিই নি। কথন চুপিসারে চোরের মত এসে নিজের কাজ করে গেছে। বিকেলে বেরিয়ে আসি, এই সুযোগে ও ওর কাজ করে চলে যায়। আমার ঘরের চাবি ছটো—একটা আমার কাছে, আর-একটা ওর কাছে থাকত। বহুদিন থেকেই চলে আসছিল এ-ব্যবস্থা। সেদিক থেকে সারাকে অবিশাস করবার কিছু ছিল না। বললাম, তারপর ?

বলল, অবাক কাণ্ড! আমার কাছ থেকে পুরনো শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ এক প্রস্থ চেয়ে নিয়ে গেল।

#### —সে ক<u>ী</u>!

হেসে বলল, হাঁ। গো। কী করে পরতে হয়, তাও শিখে নিয়ে গেছে।

—বল কী! তুমি দিলে ওকে কাপড়চোপড়? হেদে বললে, দিলাম। তোমারই তোঝি, মায়া হয় না?

পরদিন আপিসের পর বাড়িতে বেশীক্ষণ রইলাম সারাকে ধরার জন্মে। দেখি ওর কথাই ঠিক। শাড়ি পরে বাঙালী মেয়ে সেজে ধীর পায়ে বাড়ি ঢ়কে চুপি চুপি রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল, ধারালো গলায় ডেকে বললাম, এই, শোন্।

একটু চমকে ভীরু ছটি চোথ তুলে একবার আমার দিকে তাকাল, তাবপরে আস্তে আন্তে কাছে এল। ওর এই বিনম্র বিনীত ভঙ্গী আমাকে আরও খেপিয়ে তুলল, ধমকে বলে উঠলাম, এ সব কী? পরের বাড়ি ভিক্ষে চাইতে লজ্জা করে না? তোর শাড়ি পরার শখ তো আমাকে বললি না কেন?

আবার মুখ তুলে তাকাল, সে যে কী বেদনার অব্যক্ত বাণী ফুটে উঠেছিল, তা বলে বোঝানোর নয়। মুখ নীচু করে বললাম, আচ্ছা যা, তোর কাজ কর গিয়ে, যা। ভিতরে গেল, আমিও চলে এলাম বাইরে। সমুদ্রের ধারে চুপচাপ বসে ছিল সে। আবার সেই সদ্ধ্যা হয়ে আসা। আবার সেই ঘন হয়ে বসে কথার মালা গাঁথা, আবার সেই আদরে পাগল করে দিয়ে রহস্তময়ীর অবশেষে ছুটে চলে যাওয়া।

বাড়ি ফিরছিলাম, আর বুকের ভিতরটা তীত্র বেদনায় টনটন করে উঠছিল। ভাবলাম, এ ফাঁকির খেলা আর না, এর শেষ করতেই হবে। ও যদি ধরা না-ই দেবে তো এ উন্মাদনার সৃষ্টি করে কেন! তবে কি ওর ভালবাসার এ লালার স্বটাই প্রবঞ্চনায় ভরা! ভাবতে ভাবতে যেন উন্মাদ হয়ে গেলাম, যেন মাতালের মত টলছি। কোনরকমে ঘরে ঢুকে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। ওর কথা ভাবতে ভাবতে চোখের কোণ ছটো সজল হয়ে উঠল। হঠাৎ কপালে কার হাতের পরশ পেতেই চমকে মুখ তুললাম। দেখি, শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে সারা। কিছু না বলে চোখ বুজলাম। আমার কপালে মাথায় ওর মূতু করস্পর্শ ্যেন সান্তনার বাণীর মতই গুঞ্জন করে ফিরছে, এক সময় শিয়রের কাছে নেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসল, তারপর ওর হাত নেমে এল আমার মুখে গালে ঠোঁটে। কেমন একটা অম্বত্তি বোধ করে অবশেষে উঠে বসলাম. আর সেই ছটি ভীরু চোখের দিকে তাকিয়ে আবার গেলাম খেপে। কী যে হল আমার কে জানে, প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিলাম গালে, টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মেঝের ওপরে। আমি তখন রাগে কাঁপছিঃ বেরিয়ে যা। বদমাইশ মেয়েমানুষ কোথাকার!

কিন্তু আমার প্রেয়সীকে নিয়েও তো আমার শান্তি নেই। না-দেখে থাকতে পারি না। যাব না যাব না করেও পা চলে যায় সমুদ্রের ধারের সেই নারিকেলবীথির কুঞ্জের দিকে।

আবার সেই একই আচরণের পুনরাবৃত্তি। দেহে-মনে দ্বিগুণ জ্বলে উঠে স্থাবার ফিরে আসা, বিছানায় শুয়ে ছটফট করে সারাটা রাভ কাটানো।

পরের দিন বলসাম, মিস্টার সিনা আমাদের কথা জানেন। কিন্তু কিছু বলেন না কেন আমাকে ? অন্ত কেউ হলে ভো— বাধা দিয়ে হেদে উঠল, বলল, তোমাকে খুব ভালবাসেন। বলেৰ, দি রাইট ম্যান ইউ হ্যাভ গট। দেখো, তোমার না ইনক্রিমেন্ট হয়ে বায়! গন্তীর কঠে বললাম, হেঁয়ালি রাখ। আমাকে সন্তিয় ঘটনাটা বসতে পার ? এ অসহ্য যন্ত্রণা যে সইতে পারছি না আর।

ছটি চোখ তিরস্কারে নিবিড় হয়ে এল, বলল, অসহা যন্ত্রণা আবার কিসের ! কই, মিস্টার সিনাও তো পুরুষমানুষ, তার মুখে তো শুনি না এ ধরনের কথা !

বললাম, শোনবার কথাও তো নয়।

- <u>—কেন ?</u>
- —তুমি তো তাঁর, তবে আর তাঁর ভাবনা কী ?

হেসে উঠল খিল খিল করে, বলল, আমি যে কার, সেটাই হচ্ছে কথা। শোন, আমি তো দেখতে ভাল নই, কালো। বিয়ে হয়েছিল বটে, কিন্তু আমাকে তাঁর মনে ধরে নি। তিনি বিলেতফেরত মানুষ, স্থানর মেম দেখে দেখেই চোখ অভ্যন্ত। টাকার জন্ম বিয়ে করেছেন, বাদ, এই পর্যন্ত। আমার সঙ্গে বয়সেরও অনেক তফাত। আমার কাছে যখন আসেন, মনে হয়, আমি এক অতিকায় রোমশ কোন বনমানুষের বাত্তবদ্ধনে যেন ধরা পড়েছি। আমার সারা দেহমন ঘূণায় ঘিনঘিন করে উঠত। কিন্তু উপায়ও তো কিছু নেই, বিয়ে যখন করেছি।

- —একটা কথা বলব ?
- **—कौ** ?
- —কিছু মনে করবে না ?
- --ना ।

বললাম, ডাইভোস করলে কেমন হয় ?

হেসে উঠল, বলল, করলে মন্দ হয় না, বাতিঘরের **এই লোকটিকে** বিয়ে করা যায়।

এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ থেমে গেলেন মিস্টার মুখার্জি, কিছুক্ষণ শৃক্ত-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর তাড়াতাড়ি উঠে জানলার কাছে গেলেন। বললেন, ওঃ! প্রচণ্ড ঝড়! ওর নৌকোর কী হল। কে জানে ? দেখি জোরালো আলোটা ফেলে।

আবার সেই খুঁজে-ফেরা-আলো ঘুরতে লাগল সমুদ্রের বুকে, কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে এলেন মুখার্জি, বললেন, নাঃ, নৌকোর দেখা নেই। কী ষে হল!

বলার সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল বাইরে একটা ভারী পদশব্দ। আমরা চম্কে চাইতেই দেখি, সেই বেয়ারাটা হুড্মড় করে ঘরে এসে ঢুকল, সমস্ত শরীরটা ভিজে সপসপে, নিদারুণ পরিশ্রমে রীতিমত ইাপাচ্ছে। আর তার পিছনে পিছনেই এলেন একটি মহিলা। ইনিও পরিশ্রান্ত মনে হল। রষ্টিতে ভিজে শাডিটা স্কঠাম শরীরের সঙ্গে একেবারে মিশে আছে।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন মুখার্জি, বললেন, এসেছ! আমি ভেবে ভেবে অস্থির। সরাসরি বাড়ি না গিয়ে এখানে এসে ভালই করেছ, জানতে পারলাম যে তুমি আসতে পেরেছ। থুব কট্ট হয়েছে, না ? যাও, ঘরে চলে যাও।

মেয়েটি কবাট ধরে কোনক্রমে দাঁড়িয়ে ছিল, দরজা ছেড়ে চলা শুরু করতেই মুখার্জি বলে উঠল, ভাল কথা, দাঁড়াও, এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। ইনি আমার বন্ধু মিঃ ব্যানাজি, আর ইনিই হচ্ছেন আপনাদের মিসেস মুখার্জি।

নমস্বার বিনিময়ের পর বেয়ারার সঙ্গে মেয়েটি চলে যেতেই আমি বলে উঠলাম, আপনার কাহিনীর ছটি নায়িকার কাউকেই আমি দেখি নি, কিন্তু তব্ও মনে হল এঁকে চিনতে পেরেছি। কিন্তু এ কীরকম করে হল ?

চেয়ারে নিজেকে পরিপূর্ণ এলিয়ে দিয়ে মুখার্জি বলতে লাগলেন, খুব-অবাক হচ্ছেন, না ?

ভাবতে গিয়ে আমি নিজেও অবাক হই। কিন্তু ট্রুথ্ইজ্ স্ট্রেঞ্জার ভান ফিক্শান। আমি ওকে জয় করি নি, প্রকৃতপক্ষে ও-ই আমাকে জয় করেছে। শুকুন তা হলে।

দিনের পর দিন ওঁইভাবে কাটে, কিন্তু আমার হাহাকার শান্ত হয় না ৮

যে আশ্চর্য রাভটির কথা বলে এ কাহিনীর শেষ করব, সে এক নিদারুব ত্ববিষহ রাত আমার পক্ষে। ভাবছিলাম ওদের বারে গিয়ে শেষ **পর্যস্ত** কি মদ খাব---যদি এ জ্বালা একটুও শান্ত হয় ? যদি এক মুহূর্তের জন্মও ভুলতে পারি ? ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এসেছি চিরদিন, মনে মনে বলতে লাগলাম, কেন এ ভালবাসা আমার হৃদয়ে এনে দিলে? কেন আমার মনটাকে পাথর করে দাও নি ? কেন এমন কোমল মন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছ তুমি শূ---আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন, আমি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলাম সে রাত্রে। হঠাৎ দেখি, কপালে আবার কার স্নিগ্ধ করস্পর্শ। বুঝলাম, কিন্তু বাধা দিলাম না। ধীরে ধীরে শিয়ত্তে বদে আমার মাথাটা কোলে তুলে নিল। ওর দিকে তাকিয়ে দেখি, ওরও চোখে জল। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। ও আমার দিকে ভাকাল, কী মমতাময় স্নিগ্ধ সে দৃষ্টি! আমি চুপ করে নিথর হয়ে তাকিয়ে আছি লক্ষ্য করে একটু যেন মান হাসল, তারপরে আমার ডান্ক হাতটা তুলে নিয়ে নিজের গালে ঢ়োঁয়াল, এবং তারপরেই অবাক কাও, আমার সেই হাতটি নিয়ে নিজেই নিজের গালে সজোরে বসিয়ে দিল চড়। কিন্তু ওর দেহটা টলে পড়বার আগেই ওকে আমি ছু হাতের নিবিছ বাঁধনে বেঁধে ফেলেছি, ব্যাকুল হয়ে ডেকে উঠেছি, সারা—সারা !

সেই মারাত্মক চিঠিটা আমার বৃক থেকে কখন যেন পড়ে সিয়েছিল।
নেঝের ওপরে। সেটি তুলে নিয়ে ওর হাতে দিলাম। হাঁ। মিস্টার
ব্যানার্জি, চিঠি একখানা পেয়েছিলাম এবং সেটাই বোধ হয় গুর
অভিজ্ঞান। মিস্টার সিনা হঠাৎ বদলি হয়ে গেলেন, ও-ও চলে গেল
হঠাৎ—আমি পেলাম ওর চিঠি। তার সঠিক ভাষা হুবহু আপনাকে
আজ বলতে পারব না, যতটুকু মনে করতে পারি ততটুকু বলর
আপনাকে।

"মিতু, তোমাকে আমি একদিন বনমাকুষের কথা বলেছিলাম, মৰে আছে? মেয়েরা যে বনমাকুষকেও শেষ পর্যন্ত পছনদ করতে পারে, তার প্রমাণ আমি। আমি ডাইভোর্স ই করতাম, কিন্তু ওঁর কাছে আমাকে তিলে তিলে এগিয়ে দিয়েছ তুমি। উনি আমাকে পছনদ করেন নি, মদ

শেরে চুর না হয়ে আমাকে ছুঁতে পারতেন না। কিন্তু আমি? আমি
কী করব? আমি তো মদ খেতে পারব না। সে যে কী অন্তর্গ ন্দের দিন
সোছে তা বর্ণনা করা যায় না। আকুল হয়ে কেঁদেছি, মন শান্ত হয় নি।
দেয়ালে পাগলের মত মাথা ঠুকেছি, তব্ ভিতরের হাহাকার ঘোচে নি।
কামন দিনে কী এক বিচিত্র লয়ে বিচিত্র দ্বীপে তোমার সঙ্গে আলাপ।
শেষ পর্যন্ত তুমিই হয়ে পড়লে আমার মদ। তোমার আদরে দেহে যখন
আন্তন জ্বলত, কামনায় সমস্ত সত্তা যখন অস্থির হয়ে উঠত, তখন
ভোমাকে ঠেলে ফেলে ছুটে চলে যেতাম আমার বনমান্ত্রের কোলে।
মিস্টার সিনা সমস্ত ব্রত, তাই তোমার সঙ্গে মেলামেশায় সে কোনদিন
কার্থী হয় নি। এই রকম করে করে ক্রমণ অভ্যন্ত হয়ে উঠলাম
সিনার কাছে। আজ তো সমস্ত কিছুই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তোমাকে
কার্যাদ মিতু।"

চিঠির কথা শেষ করে এক মুহূর্ত থেমে থেকে মুখার্জি বললেন, সারা আমাকে বাঁচিয়েছে। ওকে না পেলে হয়তো উন্মাদ হয়ে যেতাম, না হয় আত্মহত্যা করতাম। ঝড়-বৃষ্টি থেমে এসেছে। আজ আপনি আমাদের অতিথি। ওর সঙ্গে আলাপ করে দেখবেন, কী স্থন্দর বাংলা শিখেছে ও। কী মশাই, কী ভাবছেন ?

শোনা যায়, অদূরভবিশ্যতে যা ঘটবে তার আভাস অনেক সময় নাকি আগে থাকতেই পাওয়া যায়। হঠাৎ-মুথ-দিয়ে-বেরিয়ে-যাওয়া টুকরো কোন কথার মধ্যেও নাকি ভবিশ্যতের ইঙ্গিত\*পায় অনেকে। আমি ওঁর প্রশ্নের উত্তরে সেদিন ওই-রকম হঠাৎ বলে উঠেছিলাম, আপনি ভাগ্যবান, তাই এই প্রেমের আশ্রয় পেয়েছিলেন অবশেষে, কিন্তু যারা সেটা না পায় ?

রস্থীপের সেই খুঁজে-ফেরা-আলো, হয়তো আজও ঘুরে মরে সমুদ্রের বুকে, কিন্তু সেদিনের মত আজও বোধ হয় খুঁজে পায় নি আমার চরম প্রাদ্রে উত্তর। সম্ভবত এ যুগে পাওয়াও যাবে না।

# কানাগলির একটি রাত্রি

ছটি রাস্তার মোড়। মোড়ের বাঁ দিকের রাস্তাটা সারি সারি সাতআটটা বাড়ি পেরিয়ে হঠাৎ যেন ফুরিয়ে গেছে একটা সেকেলে থামবসানো পুরনো দোতলা বাড়ির সামনে এসে। বাড়িটার সামনে ছিল
কিছু ফাঁকা জমি, ধবধবে-সাদা-পাথরের-কুঁচি বসানো একটা খেলাছরের
পাহাড়ও তৈরী করা ছিল, ছিল ঝরনা। কিন্তু সে-সব ভেঙে দিয়ে
কংক্রিটের ঘর তৈরী হয়েছে, একটা গ্যারেজ হয়েছে, চকচকে চকোলেট
রঙের একটা মোটর থাকে সেই গ্যারেজ—পাথরের কুচিগুলি দেয়ালের
এক পাশে বহুদিন জড়ো করা ছিল, পাড়ার ছেলেদের খেলার সামগ্রী
হিসাবে একে একে হারিয়ে গেছে, ছড়িয়ে গেছে এদিক-ওদিক। বাড়ির
সামনের ওই নতুন গ্যারেজঘর আর ওই প্রকাণ্ড লোহার গেটটা
যেন থাম-বসানো ইটের-কঙ্কাল-বার-হওয়া বাড়িটার সামনে একেবারেই
বেমানান।

সেদিন রাত্রে গঙ্গাইদের ডিউটি পড়েছিল এই কানাগলিটারই মধ্যে।
একটা সাধারণ লগ্ঠন, আর-একটা টকটকে লাল রঙের চিমনিবসানো লগ্ঠন—পিতাপুত্রে এই হুটো লগ্ঠন হুজনে হাতে ঝুলিয়ে কাঁথে
লম্বা বাঁখারি আর যন্ত্রপাতি নিয়ে রাত্রের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে এসে
চুকেছিল গলিটার মধ্যে। যথারীতি রাস্তার নীচের ড্রেনের ম্যানহোলডোরটা সরিয়ে ফেলে হুজনেই চুকেছিল ড্রেনটার মধ্যে। ভ্যাপসা পচা
দম-বন্ধ-হয়ে-আসা হুর্গন্ধ—বেশ কিছুক্ষণ ড্রেনের মুখটা খোলা রেখে
বাইরের হাওয়া ভাল করে খেলতে দিয়ে ড্রেনের বেড় বেয়ে মরচে-ধরা
লোহার আংটা ধরে ধরে সাবধানে নীচে নামবার নিয়ম।

ওপরের পথ দিয়ে যারা হাঁটে, ওপরের পথ দিয়ে যারা ঠ্ং-ঠাং করে রিক্শা নিয়ে যায়, হর্ন বাজিয়ে যারা চালিয়ে যায় ওপরের পথ দিয়ে মোটরগাড়ি কিংবা ভারী ভারী মাল-বওয়া লরি—তারা সেই ক্রভ চলবার মুহূর্তে কিছুতেই অনুভব করতে পারবে না, পথের নীচে জেনে . তলায় কর্মে-নিরত এই মানুষগুলির অবস্থা কী!

ম্যানহোলের পাশে জ্বলে লাল লগনের আলো, তব্ তার পাশ কাটিয়ে গাড়ি চলে গেলে নীচে কাজ করতে করতে মনে হবে, ঝড় চলে গেল বৃঝি একটা ; কিংবা এক এক সময়ে মনে হয়, ভূকস্পনই হচ্ছে বৃঝি বা ; কখনও-বা মনে হয়, ইটের গাঁথুনি এই মুহূর্তে সবস্থদ্ধ ভেঙে-চুরে মাথার ওপরেই বৃঝি পড়ে!

ময়লায়-ময়লায় নিকষ কালো হয়ে গেছে ড্রেনের জল। বাঁখারি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে স্রোভোধারা অব্যাহত রাখতে হবে। ময়লার স্থপছোট ঝুড়ি করে উঠিয়ে ফেলতে হবে রাস্তার ওপরে।

কানাগলির ডেনের গাঁথুনি ছোট ছোট সেকেলে ধরনের ইটের তৈরী। গঙ্গাই হাত দিয়ে দিয়ে অনুভব করে, ইটের প্রান্তগুলি ক্ষয়ে-ক্ষয়ে গেছে।

গঙ্গাই বৃদ্ধ, তার ছেলে বস্রাজ নওজোয়ান। বললে, বাপু, তুই ওপরে গিয়ে বোস্, বাঁখারি যোগান দে, আমি কাম চালু করে দিই।

তাই হয়। গঙ্গাই ওপরে উঠে এসে বুক ভবে নিশ্বাস নেয় প্রাথমে। তারপর উঠিয়ে-সরিয়ে-রাখা ম্যানহোলডোরটার পাশে লাল লগুনটাকে ভাল করে বসিয়ে রেখে দেয়। তারপরে উচু হয়ে বসে পায়ের পাতার নীচে চেপে লম্বা বাঁখারিট। বাঁকিয়ে ধীরে ধীরে চালিয়ে দিতে থাকে ম্যানহোলের মধ্যে।

এই-ই নিয়ম। একজন থাকবে নীচে, অপরজন ওপরে। নীচের লোক যখন ক্লান্ত বোধ করে ওপরে উঠে আদবে, তখন ওপরের লোক যাবে নীচে।

লাল লঠনটার দিকে তাকায় গঙ্গাই। লাল লঠন। লাল লঠন হচ্ছে সাবধানতার নিশান, হুস্ করে কোন গাড়ি-টাড়ি না হুমড়ি খেয়ে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে!

অবশ্য রাত একটা—যখন চারিদিক নিযুতি হয়ে গেছে, তখন কেই বা আসছে এই নির্জন কানাগলিটার ভিতরে! কায়গাটা ঠিক কলকাতা নয়, কলকাতার শহরতলি, উপকচ্চ দ্রেনের কেতে পারে। রান্তার ম্যানহোলটা যেখানে ওরা খুলেছে, তার সাহতেই কর্পোরেশনের মেটারনিটি হোমের লাল বাড়িটা—ওরা নিজেদের ক্রেয়ে কথাবার্তায় যাকে বলে, জ্বেনানা হাসপাতাল।

হাসপাতালটার পাশে একটা পুকুর ছিল—কচুরিপানা ভর্তি, বাজার লোক তাতে স্নান করেছে, কাপড় কেচেছে, বাসন মেজেছে, এককোপে ময়লাও ফেলেছে। সম্প্রতি বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে পুকুরটা। পুকুর মাঠ মতন হলেও পুরনো পুকুরের লোহার রেলিং জায়গায়-জায়গায় একনও দাঁড়িয়ে আছে তার ক্ষয়ে-যাওয়া মরচে-ধরা বাঁকানো-ছমড়ানো অবয়ব নিয়ে।

এই বৃজে-যাওয়া পুক্রের মাঠেই দিনকতক হল জায়গা নিয়েছে 
ক্রেদল ভবগুরে স্ত্রী-পুরুষ। পুক্রপাড়ের সেই যে বৃড়ো শিমূলগাছটা 
ক্রাক্ডা-মাথা ডালপালা নিয়ে পুক্রের দিকে মুখ করে নিজের ছায়া 
ক্রেনে, তারই কোল ঘেঁষে আস্তানা বিছিয়েছে ওরা—লোহার 
রেলিংয়ের ওপর দিনের বেলা শুকোয় ওদের শাড়ি, ঘাঘয়া, ধৃতি, জামা, 
কাচ-দেখানো পোষা-বাঁদরের ক্লুদে টুপি, ফতুয়া এইসব।

শুদের চেঁচামেচি আর হই-হুল্লোড় এই কিছুক্ষণ আগে পর্যস্তও শোনা **বাহ্ছিল।** এখন সব চুপচাপ। সবাই বোধ হয় চাদর বা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুমেয়ে পড়েছে, পোষা-ছাগল বা বাদেরের কিচির-মিচিরও শুদ্ধ।

অন্তুত জাত এই ভরঘুরের দল। আজ এখানে, কাল সেখানে,
ক্রমনি করে করে দল বেঁধে ইাড়িকুঁড়ি-চলমান-সংসারস্থল ঘূরে ঘূরে
কেন্ডায়। পেশাও অন্তুত। জাত দেখায়, বাঁদর-নাচ দেখায়, রামছাগলের
সার্কাস দেখায়, মেয়েরা দেয় নানান ধরনের জটিল অস্থথের জন্ত মাত্রলি
আর ক্রড়িবৃটি। বাচ্চারা করে ভিক্ষে। এক-একটা দলে থাকে দশ-পনেরো,
ক্রমন কি বিশজন পর্যন্ত লোক, স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে। মেয়েদের শাড়ি-পরার
ধর্ম ক্রকেবারে বাঙালীর মত, বাংলা বলেও পরিষ্কার, কিন্তু নিজেদের
মধ্যে কথাবার্তা যখন বলে, তখন বোঝা হন্ধর ওদের ভাষা। ওরা
কোন্দিনী জিজ্ঞাসা করলে বলে, ওরা মারাঠী। ওদের মেয়েদের নাম—

চলবার, ধওলী এইসব। ছেলেদের নাম—ছয়লা, চম্মু এই ধরনের। থেমন, এই কিছু আগেও যে মেয়েটা দলের একটা ছেলে—ছয়লাই বোধ হয় নাম—তার রঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধিয়েছিল, তার নাম হচ্ছে, গাংনী। কিন্তু থাকু, গাংনীর কথা পরে হবে।

রাত এখন কত ? হাঁা, তা একটা বেজে গেছে এতক্ষণে। খোলা ম্যানহোলটার কাছে লাল লগুনটার পাশে বসে বসে এবার একট্ ঝিমুতে শুরু করল গঙ্গাই। গঙ্গাই ওই জেনানা হাসপাতালটার পিছনে যে ধাঙড়-বন্ধি, তাতেই একখানা ঘর নিয়ে থাকে—ছেলে বস্রাজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে। আর-কেউ নেই তাদের, বস্রাজের মা মারা গেছে বহুদিন আগে, বস্রাজের সাদিও এতদিনে দিতে পারে নি গঙ্গাই টাকার অভাবে। পিতা আর পুত্র—ছজনের সংসার। গঙ্গাইয়ের স্নেহটা পুত্রের ওপর খুবই বেশী, সে একাই যে ওর মা-বাপ। বস্রাজ্ঞও বাপকে ছাড়া জানেনা কাউকে। বাপের প্রামর্শ আর উপদেশ ছাড়া চলে না এক-পা। উপার্জনের সব পয়সা বাপের হাতে আগে এনে তুলে দেয়, বাপকে না বলে একটা পয়সাও খ্রচ করে না।

আদ্ধকের রাত্রে অবশ্য কাজ পড়েছে নিজেদেরই পাড়ার মধ্যে বলতে গেলে, অন্য দিন অনেক দূরে দূরে যেতে হয়। অবশ্য এ পাড়াটাকে ঠিক নিজেদের পাড়া বলাও ভূল হবে, এ পাড়ার কাকেই বা তারা ভাল করে চেনে ?

গঙ্গাই গায়ের ওপরে ধুতির খুঁটটা জ্বড়িয়ে এবার একবার হাঁক দিয়ে সাড়া নিল ছেলের—বস্রাজ হো! নীচের ম্যানহোল থেকে সাড়া এল—হো বাপু।

### —হোই!

রাতের কাজে নামলে একট্-আথট্ নেশা-টেশা না করলে চলে না।
তাড়ির ভাঁড় শেষ করে এসে বসে ছিল গঙ্গাই। সেই রাত নটার
কাছাকাছি সময় থেকে শুরু হয়েছে কাজ। কাজ যখন শুরু করল
তারা, রাস্তায় গাংনীরা ছাড়া আর-কোন লোক ছিল না বললেই চলে,
গাড়ি-ঘোড়া তো দ্রের কথা।

ম্যানহোলডোরটা উঠিয়ে ওরা ছজনে একসঙ্গেই নেমেছিল ড্রেনের মধ্যে। কিছুক্ষণ পরে ওপরে যখন উঠে আসছিল গঙ্গাই লোহার আংটাগুলো ধরে ধরে একের পর এক পা ফেলে ফেলে, হঠাৎ কী-রকম যেন ফিস্ফিস্-করা কথা কানে যেতেই ঠিক সেইভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল লোহার আংটার ওপরে।—ঠিক ম্যানহোলটার পাশে দাঁড়িয়ে কে বা কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। মাথাটা উচু করে যতদূর দেখা যায় ম্যানহোলের গহুররমুখ থেকে, তাতে করে দেখতে পেল, কালো-শাড়িপরা হুগোর হুথানি পা, আর তার কাছ ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে একটি পুরুষ— ঝক্রকে পালিশের জুতো তার পায়ে।

—এ কী, দাঁড়িয়ে পড়লে যে! ভয় করছে নাকি?

স্ত্রী-কণ্ঠের উত্তর এল, ইস্! ভয় আবার কাকে? সে তো রাত একটার আগে কোনওদিন বাড়ি ফেরে না। কী হচ্ছে এখানে? ধাঙড়রা কান্ধ করছে বৃঝি?

বিতীয় প্রশানির কোন উত্তর না দিয়ে পুরুষটি বললে, আর দীলু চাকর যদি বলে দেয় ?

তীব্র কঠে মেয়েটি উত্তর দিলে, বলুক। আমি তো তাই চাই।
বুকে খোঁচা খেলে তবুও যদি হুঁশ ফেরে! নইলে রাত্রের শো-ভে
তোমার সঙ্গে বেছে বেছে সিনেমায় যাওয়া—

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়েছিল ওদের কণ্ঠস্বর, গঙ্গাই উঠে পড়েছিল রাস্তার ওপরে। ওরা হজনে অনেকটা দূর চলে গেছে। ঘোমটা-মাথায় অল্পবয়সী একটি বউ, আর ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি পরা একটি ভদ্রলোক।

এদের গৃজনকেই আবার দেখেছিল গঙ্গাই রাতের সিনেমা ভাঙবার পরে, রাত তখন প্রায় বারোটা হবে কি হয়ে গেছে। একটা রিক্শায় বসে আসছিল গুজনে ঠ্ং-ঠ্ং করে। নিঃঝুম হয়ে বসে আছে সে চুপচাপ, আর রিক্শাটা এসে থেমেছিল তারই কাছে, লাল লগুনটা একটু পেরিয়ে।

<sup>--</sup>এই, থাম।

<sup>—</sup>এখানে কেন? বাড়ি পর্যন্ত যাবে না?

বউটি বললে, না। এখানেই নেমে পড়ি। তুমি চলে যাও মৃদ্ময়দা। আর এসোনা। আমি ডাকলেও আর এসোনা।

- —কে হবে তোমার সিনেমা দেখার সঙ্গী ?
- —কেউ না। দরকার নেই আমার সিনেমা দেখে। দরকার নেই আমার সঙ্গীর।—কেমন যেন কারা-ভরা শোনাল বউটির কণ্ঠস্বর, সে আর কোনদিকে না তাকিয়ে ক্রভপায়ে চলে গেল সেই থাম-বসানো গ্যারেজ-ওয়ালা পুরনো দোতলা বাড়িটার দিকে। দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল, জ্বলে উঠল ওদের বাইরের আলোটা। একটা বুড়ো মতন লোক—চাকরবাকরই হবে হয়তো—এসে দরজা খুলে দিল, বউটি চলে গেল বাড়ির মধ্যে। আর রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব-কিছু লক্ষ্য করল ভদ্রলোকটি, তারপর রিক্শার ওপরে উঠে নিজেকে কেমন-যেন ক্রাস্ত ভঙ্গীতে এলিয়ে দিল রিক্শার সীটে, বলে উঠল, মুখ ঘোরাও।

ঠুং-ঠাং ঠুং-ঠাং করতে করতে চলে গেল রিক্শাটা লাল লগুনটার পাশ কাটিয়ে।

- —বস্রাজ হো!
- —হোই বাপু!

আবার চুপচাপ হয়ে গেল গলিটা। জেনানা হাসপাতালের ভিতর থেকে একটি মেয়ের কাতরানি শোনা যাচ্ছে শুধু। খোলা মাঠের মধ্যে চাদর-মুড়ি-দেওয়া গাংনীদের দলে কোন সাড়া নেই।

রাত বাড়তে লাগল। ম্যানহোলটার দিকে তাকাতে তাকাতে গঙ্গাইয়ের একসময়ে মনে হল, ওটা ম্যানহোল নয়, শহরটার বুকে একটা ঘা হয়েছে প্রকাণ্ড, আর তার ছেলে সেই ঘায়ের পোকা তুলে তুলে ঘা-টা সারাবার বন্দোবন্ড করছে।

- —বদ্রাজ হো!
- —হোই বাপু।

ঠিক তার পরক্ষণেই ঘটল ঘটনাটা। মোড়ের দিক থেকে মোটর গাড়ির জোরালো ফুটো চোথের আলো হঠাৎ এসে পড়ে শুধু গঙ্গাই নয়, গঙ্গাইদের গলিটাকেই যেন ধাঁধিয়ে দিলে মুহূর্তের মধ্যে। তীব্র অস্বন্তি বোধ করে সেই দিকে জাের করে তাকাতে তাকাতে মােটরের যিনি চালক তার কণ্ঠস্বরও যেন শুনতে পেল গঙ্গাই! বাববাঃ! কী 'জােরালাে আলাে! সেই বৃকের-যায়ের ফােটাে তােলার ঘরে ডাক্রার-বাব্দের যে জােরালাে আলােগুলাে জ্বলে, তার চেয়েও এ জােরালাে। কিন্তু পরক্ষণেই নিবে গেল আলাে। মােটরের দরজা খােলার আর বন্ধ করার শক্ত শােনা গেল। পাান্ট-কােট-পরা বাব্টি বৃঝি বেরিয়ে এলেন গাড়ি থেকে।

কিছু বলবেন নাকি তিনি ওদের ?

উক্ষোথুন্ধো চুল, জোয়ান বয়সের বাব্ই হবে—একটা সিগারেট ঠোঁটে আটকে দেশলাই দিয়ে সেটা ধরাতে যাচ্ছেন, কিন্তু ধরাতে পারছেন না, কেঁপে যাচ্ছে হাত, পাও যাচ্ছে টলে টলে।

শেষ পর্যন্ত অসীম বিরক্তিতে দেশলাই আর সিগারেট ছুটোই ছুঁড়ে ফেললেন বাব্টি, জড়িত কঠে কী একটা গানের স্থর ভাঁজতে ভাঁজতে এগিয়ে এলেন গঙ্গাইয়ের দিকে, তারপর লাল লগুনটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন জড়িত স্বরে, কী বাবা, ট্রাফিক বন্ধ ? লাল বাতি জলছে! জলুক, আমি বসি।

বলতে বলতে বাত্তবিকই ফুটপাথের ওপরে বসে পড়লেন বাবৃটি, বললেন, কার উদ্দেশে কে জানে—বাবা ট্রাফিক-কনেস্টবল দাদা, লাল দিগ্লালটা সবৃজ হলেই বোল, উঠে পড়ব, গাড়িটা গ্যারেজে তুলে দেব, তার পরেই বাদ, ওই আমার তেতলা বাড়ি, আমি আর বউ, বউ আর আমি—এইটুকু বাদা করেছিকু আশা।

বাব্টির দিকে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে গঙ্গাই। জেনানা হাসপাতাল থেকে মেয়ে-কঠের কাতরানি তথনও শোনা যাচছে। আজব গলি; গঙ্গাই মনে মনে ভাবে—এই মাতোয়ালা বাবু আর ওই বেদেদের মেয়েটা গাংনী; চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী ঝগড়াই না করতে পারে! মেয়েটার চিৎকার যেন এখনও কানে বাজে। ব্যাপারটা কী গনা, ছেলেটা তাকে শাদি করতে চেয়েছে। বাস্, আর যায় কোথায়?

শাদি মানে বিয়ে ? বিয়ে করতে চাস আমাকে ? সেদিনের ছোকরা, উপার্জন করার মুরোদ নেই, আবার াবয়ে ? কেন, গাংনী কি ফেল্না নেয়ে ? হাঁ।, রীতিমত লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল ওদের মাঠে। কাজ ফেলে বস্রাজও ম্যানহোল থেকে উঠে এসেছিল ওপরেঃ কী হয়েছে রে বাপু ?

—ও বেদেদের গোলমাল। তুই তোর কাজ কর্।

কিন্তু শোনে নি সে কথা তার জোয়ান লেড়কা। ছুটে গিয়েছিল মাঠের মধ্যে। সে নিজেও কি চুপচাপ থাকতে পেরেছিল ?

যাই, দেখেই আসি ব্যাপারটা, ছেলেটা যখন ছুটে গেল, তখন আমি কি—

বৃদ্ধও গিয়েছিল। মেয়ে নয়তো, যেন গোখরো সাপ! কোমরে হাত দিয়ে কেমন উদ্ধৃত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করছে তীব্রকণ্ঠে। কিন্তু বিয়ের প্রতাবে বেঁকেই বা দাঁড়ায় কেন এই মেয়ে? কী যেন নাম? ইটা, গাংনী। বলছে, বিয়ে কর্, বেশ তো এখানেই বিয়ে কর্। তোর সঙ্গে থাকব, তোর ভাত রেঁবে দেব, তুই রেগে গিয়ে চড়-চাপড়টা মারলে সহুও করব, কিন্তু তাই বলে, বলে কিনা—হুজনে চুপি চুপি পালিয়ে যাই চল্। পালিয়ে গিয়ে বিয়ে কিন্তি, ডেরা বাঁধি কোথাও, অনেক দূর দেশে গিয়ে। কেন রে হতভাগা বেদে, আমি তোর সঙ্গে পালিয়ে যাব কেন বিয়ে করে, আঁয় ? বল্ না চাচা, আবার সোহাগ জানাতে এসেছে! যা ভাগ্, দূর হ।

এমন ভাবে ছেলেটার দিকে তেড়ে গিয়েছিল ওই গাংনী মেয়েটা যে গঙ্গাইয়ের বুকটাই ছুরুত্বরু করে উঠেছিল, তাড়াতাড়ি বস্রাজ্বের হাত ধরে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিল আবার রাস্তার এই ম্যানহোলের কাজে।

কিন্তু বস্রাজের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল গঙ্গাই। নিপ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে, বিশ্বসংসারের আর কোন দিকে ওর যেন চোখ নেই। না না, এ ভাল কথা নয়। তাদের বস্তির মেয়েদের কারুর দিকেই বরং দৃষ্টি ফেলুক বস্রাজ, এসব শরের দিকে মন দেওয়া ঠিক নয়। এদের কি ঘরে রাখা যায় বেঁধে?

এরা যে মনে-প্রাণে যাযাবর!

তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে ওকে টেনে এনেছিল গঙ্গাই, বলেছিল, বেটা বস্রাজ, তোর মা নেই, ঘরে বহুও নেই, তোর শাদি দেব ভাল মেয়ে দেখে, হাঁা ? এখন কাজ কর্ বেটা।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চিস্তার স্ত্রটা ছিঁড়ে গেল গঙ্গাইয়ের। জেনানা হাসপাতালে সেই মেয়েটি আর-একবার হুঃসহ আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু মাত্র একবার, তার পর-মূহুর্তেই রাত্রির সমস্ত নিস্তর্কতা ভেদ করে ভেদে এল একটি শিশুর কানা—ওঁয়া—ওঁয়া—ওঁয়া—

গঙ্গাই কল্পনা করতে পারে মেয়েটির মুখ। ওর মুখখানা বোধ হয় এতক্ষণে পরম তৃপ্তির আশায় ভরে উঠেছে। পর-মুহূর্তে সেই ফুটপাথে-বসে-পড়া বড়লোক বাব্টি জড়িত কঠে বলে উঠল, কী বাবা কনেস্টবল দাদা, ট্রাফিক কি ছেড়ে দিয়েছে ? লাল আলো কি সবুজ হয়েছে ?

গঙ্গাইর ইচ্ছা হল বাবৃটির কাছে গিয়ে বলে, বাবৃদ্ধী, উঠুন, ট্রাফিক-উফিক কুছু না, জলছে স্রেফ একটা লাল লগ্ঠন, ওর পাশ কাটিয়ে গাড়ি নিয়ে আপনি এগিয়ে যান, গিয়ে গাড়িটা তুলে দিন গ্যারেজে।

কিন্তু না, কী ভেবে গঙ্গাই আর গেল না বাব্টির কাছে, ঘাঁটাল না তাকে। কী জানি মাতোয়ালা আদমী, যদি আচমকা ঘূষি-টুসি মেরে দেয়! একবার এ-রকম ভাবে এক বাব্-মাতালের ঘূষি খেয়েওছিল গঙ্গাই।

কিন্তু ওদিকে করছে কী বস্বাজ ? গঙ্গাই আবার সাড়া নিতে হাক দিয়ে উঠল—বস্বাজ হো!

আশ্চর্য ! সাড়া এল না। সচকিত হয়ে আবার চিংকার করে উঠল গঙ্গাই—বস্রাজ হো!

এবারেও সাড়া নেই। তাড়াতাড়ি ম্যানহোলের মুথের দিকে ঝুঁকে ছেলের থোঁজ করতে লাগল গদাই। চিংকার করে উঠল—বস্রাজ হো!

বেদেদের দিক থেকে হল্লা উঠল, কে চিলাচ্ছে অমন করে? ঘুমতেও দেবেন না, না কি? বলতে-না-বলতে গায়ের চাদর ফেলে অসীম বিরক্তিতে যে ছুটে একং সে আর কেউ নয়—গাংনী।

—কা হয়েছে বুড়ো, **টিলাচ্ছিস** কেন ?

মেয়েটার পিছন-পিছন পায়ে-পায়ে উঠে এসেছিল বেদেদের সেই ছেলেটা, যার সঙ্গে ওর ঝগড়া, যে ওকে চেয়েছিল বিয়ে করতে। প্রসাই কিছু উত্তর দেবার আগেই মুখ ফেরাতে গিয়ে গাংনী দেখে ফেলল ছেলেটাকে। রাগে যেন ফুলতে লাগল সঙ্গে সঙ্গেঃ—ফের এসেছিস আমার পিছু-পিছু ? বলতে-মা-বলতেই এগিয়ে গিয়ে ঠাস করে ছেলেটার গালে মারল এক চড়। তারপর ছমদাম পা ফেলে ফিরে গেল নিজেদের জায়গায়। অহ্য বেদেরা মড়ার মত ঘুমুক্ছে।

চমক ভেঙে সেই বাবৃটি আবার বলে উঠল, কী বাবা, ট্রাফিক খুসল ? লালবাতি সবৃত্ব হল ? অনেকক্ষণ থেকে যে গাড়ি থামিয়েই রয়েছি বাবঃ । ম্যানহোলের মধ্যে ঝুঁকে গঙ্গাই আবার ভেকে উঠল— বস্রাজ হো!

কোন ক্রমে নীচের থেকে ভাঙা গলায় জবাব দিলে বস্রাজ, হোই !
জবাব দেবার মত মনের অবস্থা সত্যিই তার নয়, থরথর করে সে
কাঁপছে, চোথ ছটোও তার বিক্লারিত। ময়লা পরিষ্কার করতে করতে
সে যা পেয়েছে, তা অভাবনীয়। চোথের সামনে হাতের মুঠোটুকু জনে
খুলে ধরল বস্রাজ—ছোট একটি আংটি, ঝকঝক করছে; আংটিটা
সোনার, কিন্তু এ কথা বাবুকে কী সে বলবে ! না। এটা সে কিন্তু
কার কাছে বিক্রি করতে যাবে ! যদি চোরাই মাল বলে পুলিসে
দেয় ! না না, এ কী হল—এ কী হল!

- —বস্রাজ হো!
- —হোই <u>!</u>

তরতর করে ওপরে উঠে এল বস্রাজ।

- কী হয়েছে রে বেটা ?
- —বাবু, হাঁপ লাগছে। একটু জিরোই।
- —হাঁ হাঁ, জিরিয়ে নে, আমি এবার নামি। তুই বদে থাক্।

গঙ্গাই কাপড়চোপড় ঠিকঠাক করে নিয়ে সভ্যিই নীচে নেমে গেল। বললে, মাঝে মাঝে সাড়া নিস বেটা। ময়লার গ্যাস লেগে না বেহুঁশ হয়ে পড়ি।

ধীরে ধীরে কাটতে লাগল সময়। সোনার আংটি তো নয়, যেন ওই বেদেদের মেয়ে গাংনীর মুখখানাই জ্বলজ্বল করে উঠল ওর চোঝের সামনে। যেন বিছ্যুতের শিখা, তাদের বস্তির মেয়েদের মত মিয়নো নয়। তাল লাগে না তাদের। কত টাকা? কত টাকা 'লগন' দিলে তাদের হাতে তুলে দেবে ওই গাংনীকে তার বাপা? এই আংটিটা যখন মিলিয়ে দিয়েছেন ভগবান, তখন ওকেই বা তিনি মিলিয়ে দেবেন না কেন? চেষ্টা করলে হয় না? ওকে পেলে পুরনো বস্তি ছেড়ে দেবে বস্রাজ। নতুন কোনও মহল্লায় গিয়ে ঘর বাঁধবে। আরও খাটবে বস্রাজ। স্থানায় থেকে স্থান্ত পর্যন্ত। গাংনীকে সে কী সুখী করতে পারবে না শৈকন্ত সাংনী যদি রাজী না হয় ওতাবে ঘর বাঁধতে? তা হলে ওদেরই সঙ্গে সে গিয়ে থাকবে, বেদের দলের সঙ্গে ঘূরে বেড়াবে। এই সোনার আংটি দিয়েও কি সে মন পাবে না গাংনীর? ছটি চোখ ভরে যেন স্বপ্ন নামে। বার বার মন চায় উচ্চারণ করতে,—গাংনী—গাংনী—গাংনী—গাংনী—

হাতের মুঠিটা চোখের কাছে নিয়ে এসে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে খুলল বস্রাজ—সত্যিই এটা সোনার তো ? উত্তেজনায় তার বুকটা কামারের হাপরের মত ওঠানামা করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ তার কানে এল জড়িত এক কণ্ঠস্বর।

—কী বাবা, ট্রাফিক থুলল, লালবাতি সবৃত্ব হল ? এই আকস্মিক কণ্ঠস্বরে নিদারুণ চমুকে উঠল বস্রাজ।

চমকটা এত প্রবল হল যে মুহূর্তের মধ্যে তার কাঁপা হাত থেকে আংটিটা আবার পড়ে গেল ম্যানহোলের মধ্যে গড়াতে-গড়াতে। আর্ত চিৎকার করে উঠল বস্রাজঃ বাপু!

—কেয়া বেটা গ

তরতর করে বস্রাজও গেল নীচে নেমেঃ বাবৃ, সোনার একটি আংটি।

## ---আংটি কাঁহা ?

—পেয়েছিলাম। এইমাত্র হাত ফসকে পড়ে গেল নর্দমার মধ্যে। এস বাবু, ছন্ধনে খুঁজি।

পাগলের মত খুঁজতে লাগল ছজনে। গঙ্গাইয়ের মনে হল তা হলে অনেক দেনা শোধ করা যায় আংটি পেলে। বিক্রি করতে গেলে পুলিসে ধরবে ? ধরুক। এ তার যক্ষের ধন। ভগবান দিয়েছে। ক্যাপার পরশপাথর খোঁজার মত করে ছজনে নর্দমা ঘেঁটে প্রাণপণে খুঁজতে লাগল আংটিটা।

প্রহর পার হতে লাগল আর শেষ হয়ে আসতে লাগল রাত। ওদের তবু খোঁজার বিরাম নেই।

জন্মা ভেঙে হঠাৎ চম্কে উঠল স্থট-পরা সেই লোকটা : কী বাবা, ট্রাঞ্চিক খুলল ! কিন্তু কোথায় সেই কনেস্টবল্ ! কোথায় লুকলে বাবা ! এই যে বসে ছিলে !

সামনে তাকাতেই চোখে পড়ল, ছটি লোক—একটি মেয়ে আর একটি ছেলে। চুপি চুপি পা টিপে টিপে রান্ডাটা পার হয়ে যাচ্ছে: কে বাবা তোমরা? কোথায় যাচছ?—এগিয়ে গিয়ে তাদের সামনে পড়ল লোকটি —ট্রাফিক বন্ধ। যেতে তো পারবে না। লাল আলো জলছে। কিন্তু ছেলে আর মেয়ে ছটি যাবেই, এ যেতে দেবে না। ক্রমে গুঞ্জন দাড়াল চিৎকারে। লোকটি চিৎকার করছে: ট্রাফিক বন্ধ। দেখছ না লাল আলো জ্বলছে! ওর চিৎকারে জেগে গেছে বেদেদের দল, তারা ছুটে এল সঙ্গে সঙ্গে।—এ কী গাংনী! ছয়লা! কোথায় যাচ্ছিস? হাঁা, যাকে চড় মেরেছিল তারই সঙ্গে পালাচ্ছিল গাংনী।

ততক্ষণে ভোরের আলো দেখা দিয়েছে রান্তায়। লোকের জ্বটলা বেড়েছে। গঙ্গাই আর বস্বাজ ম্যানহোল বেয়ে ওপরে এল। এত করেও তারা খুঁজে পেল না আংটিটা।

ধপ করে রান্তার ওপর বসে পড়ল বস্রাজ। কিন্তু ওদের হয়েছে কী! কিসের এত জটলা বেদেদের দলে ? গাংনী আর ছয়লা। ওদের বোঝাচ্ছে ওদের দলের লোক, **ফিরিন্ডে** নিয়ে যাচ্ছে তাঁবুর দিকে।

সমস্ত কথাই কানে এল বস্রাজের। গাংনী আর ছয়লা। **ভবে** কি গাংনী মেয়েটা মনে মনে ভালবাসত ছয়লাকে!

গঙ্গাই কিন্তু দেখছে সেই বড়লোক বাবৃটিকে। তার হাত করে তাকে মোটর গাড়িটার দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেই বউটি। চিনতে পেরেছে গঙ্গাই। ওই গ্যারেজওয়ালা তেতলা বাড়ির সেই বউটি। বউটি তার স্বামীকে বলছে, সারারাত এ-ভাবে রান্ডায় কাটালে! চল, বাড়িচ কর । এই দীমু, বাবুকে ধর্।

দীমুকে তো চিনল গঙ্গাই। তেতলা বাড়িটার সেই বুড়োমভন চাকরটা। বাব্টি মোটরের দিকে যেতে যেতে তখনও বললে, ট্রাঞ্চিক কি খুলেছে ! লাল বাতি কি সবুজ হয়েছে !

বাব্টিকে ওরা গাড়িতে ওঠাচ্ছে, আর শৃত্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বসুরাজ, আংটিটা কিছুতেই পাওয়া গেল না,—পেয়েও হারাল সে।

# त्मरे व्यक्ति (यात्रांहें

চরম বিচ্ছেদের আবেদনপত্র যথারীতি সই করেছিলাম, ধীরেশবাব্ সেটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েও গেলেন, আর উনি ? উনিও চুপচাপ বসে রইলেন অভ্যাগত কোন পরিজনের মত আমার সেলাইয়ের টেবিলের সামনের চেয়ারটায়। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, বাইরের আলো পান্ত্র হয়ে তারপর মিলিয়ে গেল, রাস্তার কোর আলোর ছটা ভার পাঞ্চাবির সোনার একটা বোতামের ওপর আবছা এসে পড়ে বিলমিল করে উঠল। বোধ হয়, তারপরই উনি উঠে দাঁড়ালেন, ঘর ছেড়ে ওঁর নিজের ঘরে যেতে যেতে বললেন, অন্ধকার। আলোটা জেলে নাও।

রাত বাড়তে লাগল। আমার ঘৃঙুর ছটো টেবিলের ওপর পড়ে ছিল, ও-ছটো তুলে টিনের বাক্সে রেখে দিতে গিয়ে একটা ঘৃঙুর হঠাৎ হাত থেকে পড়ে ঝন্ঝন্ করে বিশ্রী একটা শব্দ তুলল।

বিকেলের স্থলে সেদিন আর যাওয়া হয় নি, যে ছটি মেয়েকে 'ভারতনাট্যম্' শেখাই, তারা নিশ্চয় স্থলে এসে আমার জন্ম কিছুক্ষণ বসে থেকে নিজেদের মধ্যে আজে-বাজে গল্প করে—হয়তো আমাকে নিয়েই ছদের মনোমত গল্প, অবশেষে ওরা বাড়ি ফিরে গেছে। নাচের স্থলের মালিক ও অধ্যক্ষ প্রোঢ় আদিত্যবাব্ আমাকে না দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই ঘর আর বার করেছেন, কারণ আমার গত তিন বছরের নৃত্য-শিক্ষকতার জীবনে একটি দিনের জন্মও অমুপস্থিতি ঘটে নি।

স্থুল আমার ছটি। সকাল আর বিকেল। সকালের স্থুলটা হচ্ছে স্থুলচিদির। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভক্ত এমন কে আছেন যে তাঁর নাম শোনেন নি ? কিন্তু আমি তো গান শিখি নি, আজীবন ধরে যা শিখেছি তা নাচ, এবং নাচের মধ্যেও অহ্য নাচে আমার তেমন দক্ষতা নেই, যেটা বন্ধ মাত্রাকে দীর্ঘদিন থেকে শিখেছিলাম, সে হচ্ছে ভারতনাট্যম্ ।

কিন্তু স্থক্ষচিদি ছাড়বেন না, ছোট মেয়েদের প্রাথমিক নৃত্যশিক্ষা দিতে হবে আমাকেই।

ভাবছিলাম, কাল সকালেও কি স্থক্লচিদির স্কুলে যেতে পারব ? ওধানেও তা হলে ঘটবে গত তিন বছরের কর্মজীবনে একটি দিনের অমুপস্থিতি।

কিন্তু কী-ই বা করা যায় ? মনের সঙ্গে সঙ্গে দেহটাও ক্লান্তিতে ভরে ছিল সেদিন।

খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে এলাম যখন, রাত দশটা বেজে গেছে। উনি ওঁর ঘরে গেছেন যথানিয়মে। হয়তো টেরাকোরা-আর্টের সেই ভাঙা যক্ষিণী-মূর্তিটি এই রাত্রে টেবিল-ল্যাম্পের সামনে ধরে অতসী কাচ দিয়ে কী কী সব লক্ষ্য করছেন। মূর্তিটি নাকি ভয়ানক দামী, ওঁর কোন এক গবেষণারত সরকারী বন্ধু ওঁকে কিছুদিনের জ্ব্যু দেখতে দিয়েছেন গবেষণার স্থবিধার জ্ব্যু। ভায়মণ্ড-হারবারের দক্ষিণে হরিনারায়ণপুর নাকী নামের যেন একটা জায়গা থেকে পাওয়া গেছে ওই মূর্তি।

উনি ইতিহাসের গবেষক ও অধ্যাপক। কিন্তু এ যাবং যা নিম্নে উনি নিজের খেয়ালে গবেষণা করছিলেন, তা হচ্ছে নৃত্য। দান্দিণাতের মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে তার স্থাপত্য লক্ষ্য করেছেন। 'মেলাটুর' বলে মাজাজের যে গ্রামে গুরুগৃহে আমি নাচ শিখেছিলাম, সেই গ্রামে গেছেন আমাকে নিয়ে, আমার যিনি 'নটুবান' বা নৃত্যশিক্ষক, তাঁর সঙ্গে তো দেখা করেছিলেনই, অন্ত 'নটুবান'দের সঙ্গে কথাবার্তা বলেও 'ভারত-নাট্যম' সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নিচ্ছিলেন।

সেদিন বলেছিলাম, এসবের দিকে ঝোঁক হল কেন ?

বলেছিলেন, যেজন্য তোমার দিকে ঝুঁকেছিলাম, সেজন্য এসকের দিকেও ঝুঁকছি।

অভিমান-ক্ষু কঠে বলেছিলাম, ও, মাত্র ঝোঁকের মাধার আমাকে বিয়ে ?

একট্ হেসে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, বলেছিলেন, ঝোঁকটা কিন্তু ভালবাসার ঝোঁক।

—লাভ আট কাস্ট<sup>\*</sup> সাইট !

হেদে উঠলেন, তারপরে আমার মুখখানা ত্বতে ধরে মুখের ওপর কুঁকে কী যেন দেখতে লাগলেন, বললেন, সেটা হয়। অন্তত আমার হয়েছিল, তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি। তোমার হয় নি বুঝি ?

মনে মনে বলেছিলাম, বলা শক্ত। কিন্তু মুখে তা উচ্চারণ করতে পারি নি। তাই একটু হেসে ওঁর চোখে তাকিয়ে বলেছিলাম, হাঁা, ভা হয়েছিল আমারও।

উনি আদরে আদরে আমাকে অস্থির করে তুলেছিলেন। কিন্তু শ্বামি মনে মনে অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এত বড় একজন পণ্ডিত লোক, শ্বামার এই সামাত্য কথাটায় ভূলে গেলেন কেমন করে!

পরে, অনেক পরে, ভেবে দেখেছি, পুরুষের কাছে এই উচ্ছাসটাই বৃদ্ধি সব। উচ্ছাসত হয়ে কিছু বানিয়ে বললেও তৎক্ষণাৎ ওরা বিশ্বাস

সেই প্রথম কলকাতায় এসে আমার নাচ দেখানো। বাবা বললেন, শ্বনী, কলকাতাতেই পাকাপাকিভাবে থেকে যাই। মাত্র এই ছুটিতে-ছাটাতে মাজাঞ্জ-কলকাতা, কলকাতা-মাজাঞ্জ—আর ভাল লাগছে না।

—তোমার চাকরি ?

বাবা বললেন, ট্রান্সফারের চেষ্টা কর ছ। বোধ হয় পেয়ে যাব।

তা বাবা অবশ্য পেয়েছিলেন। কিন্তু খুব বেশী দিনের জন্ম কি ?

জাবার হঠাৎ একদিন বদলির আদেশ-পত্র এসে পৌঁছল এবং সে
ভার মাজাজ থেকে নয়, একেবারে ওপার থেকে, যেখান থেকে মানুষ
ভার ফেরে না। মাকে তো হারিয়েছিলাম ছোটকালেই, এর পর
বাবাকেও হারালাম।

ওঁর সঙ্গে বিয়ে অবশ্য ততদিনে হয়ে গেছে। সেই প্রথম দিনের নাচ দেখেই ভাল লেগে গিয়েছিল ওঁর। বাবার সঙ্গে আলাপ করে একবাশ ফুল নিয়ে একবারে আমার গ্রীন-রুমে।

—লাভ আট ফার্ন্ট পাইট **?** 

বার বার প্রশ্ন করে একই উত্তর পেতাম, সেটা হয়।
আমার বিয়ে হয়েছিল কুড়ি বছর বয়সে—আজ আমি আঠাশ।

দেখায় নাকি আরও কম। অবশ্য এটা শোনা কথা—উনিও বলেন, ওঁর বন্ধু থীরেশবাবৃও বলেন। নিজে বুঝতে পারি নে। নিজের যেটা মনে হয়, দেটা চুপিচুপি বলতে পারি। মনে হয়, দশ বছরের ছোট্ট মেয়েটিই আমি আছি, কাঁদছি 'মা-মা' করে—আর বাবা কোলে নিয়ে আমাকে শাস্ত করবার চেষ্টা করছেন, বলছেন, খুকু, আমিই তোর মা-বাপ। বলতে বলতে নিজেই কেঁদে ফেলেছিলেন ঝরঝর করে।

আট বছরের বিবাহিত জীবনে কোন সস্তান আসে নি, আমিই আসতে দিই নি।

বছর তিনেক আগে একবার টাইফয়েড হয়েছিল। খুব ছর্বল হয়ে পড়েছিলাম। কী একটা স্নায়বিক রোগও নাকি দেখা দিয়েছিল! ডাক্তার বারণ করে দিয়েছিলেন নাচতে।

চোখ ফেটে কান্না এসেছিল। নাচবই না যদি, তা হলে কী শিশ্বলাম সারা জীবনের সাধনায়? তা ছাড়া বিভিন্ন জলসায় নাচ দেখিয়ে বা কোন কোন নাচের দলের সঙ্গে সারা ভারত ঘুরে কিংবা ছ-তিনটি ছায়াছবিতে বিশিষ্ট একক নৃত্য প্রদর্শন করে অর্থ ও খ্যাতি ছই-ই অর্জিত হচ্ছিল মন্দ নয়। বললাম, নাচ ছেড়ে দেব ? তুমিও বলছ ?

উনি বললেন, তা আমি কোনদিনই বলব না। তোমার শিল্পী-জীবনকে ব্যর্থ করার অধিকার আমার নেই। তা ছাড়া, তোমার কোন কাজে বাধা তো আমি দিই নি।

মুখে বললেন বটে, কিন্তু মনে হল, কণ্ঠস্বরে এক্টা অন্তুত অভিমানও যেন ফুটে উঠল।

মনের মধ্যে বৃঝি ঝড় বইছিল, একে শারীরিক ছর্বলতা, তার ওপরে এই মানসিক উত্তেজনা। ওঁর ছটি হাত শক্ত করে ধরে বলে উঠেছিলাম, কেন বিয়ে করেছিলে আমাকে ?

অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন কিছুক্ষণ, মুখখানা যেন আকস্মিক বেদনার আঘাতে পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছিল।

ওঁর হাত ছেড়ে দিয়ে দিগুণ কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। শুনেছিলাম, সেদিন রাত্রে আমার 'ফিট'ও হয়েছিল। ধীরেশবাবু ওঁর বন্ধু। অন্তুত লোক, ওকালতিও করেন, অধ্যাপনাও করেন, পত্রিকায় পত্রিকায় মনস্তত্ত্বের ওপর সারগর্ভ প্রবন্ধও লেখেন। আবার পাড়ার গরিবদের হোমিওপ্যাথির বই দেখে বিনা পয়সায় ওমুধও দেন। বিয়ে-থা করেন নি, চিরকুমারই থাকবার নাকি ইচ্ছা; কিন্তু বয়স সম্প্রতি চল্লিশের কাছাকাছি এসে পড়ায়, হঠাৎ মত বদলাতে শুরু করেছেন। বলেন, সত্যি কথা বলব মিসেস চৌধুরী ? মনের মত মেয়ে পাই তো বিয়ে করি। নীচের তলাটা পুরো ভাড়া দিয়েছি, ওপর তলাকার চারখানা ঘর একেবারে খাঁ-খাঁ হুরছে।

হেসে বলেছিলাম, ভাড়া দিন না।

—না না, ভাড়া নয়।—হাসতে হাসতে বলে উঠেছিলেন, নিজেকে দিয়েই ভরাতে চাই।

-কীরকম!

উনিও ছিলেন আমার পাশে বসে, বললেন, এটা বুঝলে না ? ধীরেশ বিয়ে করে এক থেকে বহু হতে চায়।

কথাটা ব্ঝতে পেরে লজ্জায় বোধ হয় রাঙা হয়ে উঠেছিল আমার মুখ। ওঁর গায়ে একটু ঠেলা দিয়ে জনান্তিকে বলে উঠেছিলান, যাঃ! অসভা।

হাসছিলেন তখনও উনি, বললেন, যাই বল, ছেলেপিলে না হলে ঘর মানায় না।

ওঁরা ছজ্জনে মহা কৌতুকে হাসছিলেন। কিন্তু আমার সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, চারদিকে প্রবল ষড়যন্ত্র চলেছে। এর প্রতিরোধ করতেই হবে।

মাথাধরার অজুহাতে নিজের ঘরে এসে থিল দিয়েছিলাম। আঁচলটা বুক থেকে নামিয়ে ফেলে আয়নার সামনে অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে দেখেছিলাম সেদিন।

সত্যি কথা বলতে কী, গর্বই হচ্ছিল মনে মনে। মাথায় সিঁতুর আর হাতে লোহা না থাকলে আজও আমাকে বিবাহিত বলে ভাবা শক্ত— পুরুষদের পক্ষে তো বটেই, মেয়েদেরও ভ্রম হতে পারে।

আধুনিক লেখকরা আমাকে নিয়ে গল্প লিখলে, আমাকে বর্ণনা করতে

বেসে রীতিমত স্থন্দরীই বলে বসবেন—এ আমি দৃঢ় কঠে বঙ্গতে পারি। কেন? সেই যে কী-সব সিনেমা-পত্রিকা হয়েছে আজকাল, যা বেরোলে নাকি পঞ্জিকার মত ঘরে ঘরে কিনে নেয় অনেকে, তার একটিতে কিছুদিন আগে আমার ছবি ছাপিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে আমার দেহ-লাবণ্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখই হয়ে উঠেছিলেন লেখক।

অস্বাভাবিক নয়। ধীরেশবাবু প্রতিদিন আমাদের বাড়িতে আসেন ঠিক ঘড়ি ধরে রাত আটটায়, ছু ঘণ্টা গল্প করে ঠিক দশটায় বাড়ি ফিরে যান। বলেন, সারাদিনের খাটুনির পর এটুকুই আমার রিক্রিয়েশন অর্পাৎ নিজেকে নতুন করে উজ্জীবিত করা।

হাসিমুখে বলতাম, কিন্তু ঠিক আটটা কেন ধীরেশবারু ? বলতেন, ওই যে আপনি স্কুল সেরে আটটার মধ্যে ফিরে আসেন। বলতাম, তা হলে আমিই ?

- —কী <u>?</u>
- —আপনার রিক্রিয়েশন ?

বলতেন, আপনারা হুজনেই। হুজনেই মিলিত একটি স্থর। উনি সকৌতুকে বলতেন, ভণ্ড কোথাকার! আমার ওপর তোর টান!

রোববার আসিদ १

বলতেন, না, রোববারটা কোথাও আসা-আসি নয়। ও দিনটা আনি নিজেকে নিয়ে কাটাই। ওটা আমার আত্মদর্শনের দিন। আর তা ছাড়া রোববারটা নিছক তোমাদেরই হুজনের থাকা দরকার। টু ইজ কোম্পানি, বী ইজ নান্।

উনি বলতেন, একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি ?

ধীরেশবাবু মুহূর্তে গন্তীর হয়ে যেতেন, বলতেন, না। ওটা দরকার। তারপরেই আবার পরিহাস-তরল কঠে বলতেন, মিসেস চৌধুরী কিন্তু প্রেট ইন্সপিরেশন।

## --কী রকম ?

ধীরেশবাবু আমার প্রশ্নে আমার দিকে ফিরে বলতেন, দেখছেন না আপনার কর্তার দশা ! কী নিয়ে পড়াশুনা করত, আর আপনাকে বিয়ে করার পর থেকে ও এই আট বংসর ধরে 'ভারতনাট্যম্' নিয়ে পড়েছে। ঘোরাঘুরি করতে আর বই কিনতে ও কি কম পয়সা নষ্ট করেছে!

#### -की (य वर्लन।

লজিত হয়ে কথাটা বললেও মনে মনে তয়ানক খুশী হতাম। ওঁর ভারতনাট্যম্' সম্পর্কে এই ঔংস্কৃত্য, এর খুঁটিনাটি, এর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা, এর স্থবিস্তৃত ও স্থবিচিত্র ইতিহাস জানবার ওঁর বিপুল আগ্রহ যে এই আমি, নিছক এই মেয়েমান্থটিকেই জানবার নামান্তর, এটা বৃক্তে আমার ভুল হত না। প্রেমের এই অদ্ভুত এক দিগন্তের বিকাশ আমাকে মনে মনে এত অভিভূত করত যে, আমি আরও বেশী নাচের অনুশীলনে ডুবে যেতাম, আরও বিচিত্র ও কঠিন ভঙ্গিমা অনুক্ষণ আয়ত্তে রাখবার চেষ্টা করতাম।

আহারে-বিহারে নিয়ম মেনে চলা আর এই নৃত্যের শ্রম আর অভ্যাস, এবং ভারতনাট্যমেরই অনুপূর্ক হিসাবে পরিমিত কুম্ভক ও রেচক এই যৌগিক প্রক্রিয়া যে আমার দেহচ্ছন্দকে অপরূপ করে রাখবে, এতে আর আশ্চর্য কী!

তার প্রতিফলন দেখতাম ধীরেশবাবুর চোখে। গল্প করতে করতে ওঁর ছটি চোখে যে মুগ্ধ দৃষ্টি ফুটে উঠতে দেখতাম, তার অর্থ ব্রুতে নারী হয়ে ভূল করব কেন ? প্রশ্রেষ দিতাম না বটে, নিবারণও করতাম না। মনে হত, মুগ্ধ ভক্তের নীরব পুষ্পাঞ্জলি এসে আমার পায়ে পড়ছে।

ঘর-সংসার আমি দেখতাম না, তার জন্ম ঝি ছিল, রাঁধুনী ছিল। আর তা ছাড়া সংসার তো ছটি লোকের—আমি আর উনি। আমার দেওর বা ভাস্থররা নানান জায়গায় থাকেন, বিশেষ আসেনও না। গত আট বছর ধরেই এটা দেখে আসছি। আমাকে বিয়ে করায় তাঁদের ভাইয়ের প্রতি তাঁরা খুনী নন। শশুর নেই, বিধবা শাশুড়ী তাঁর বড় ছেলের কাছে স্থান্য পড়ে আছেন, কলকাতা আসেনও না, মাঝে মাঝে চিঠি আসে শুধু তাঁর।

সেদিন গুয়ে গুয়ে সমন্ত অতীতটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম চোখের সামনে

ছায়াছবির মত। টাইফয়েডের পর নিজে নাচ দেখানো ছেড়েছি বটে, কিপ্ত নাচ শেখানো ধরেছি। বাড়ি বসে নিজ্রিয় থাকতে পারব না, সে উনি জানতেন। গত তিন বছর ধরে চলেছে আমার শিক্ষকতা। কিন্তু শিক্ষকতা চললেও, অহা এক ঝড় চলেছিল সংসারে। অতি স্ক্র্য় এক ধরনের মানসিকতার ঝগ্না। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, ভিতরে ভিতরে বিপর্যস্ত করে দেয়।

বিবাহের পঞ্চম বর্য থেকেই এর শুরু হয়েছিল। আমি বুঝে-ছিলাম, এবং বুঝেই শুরু হয়েছিল আমার প্রতিরোধ। মুথে উনি কিছু বলতেন না, কিন্তু হাবে-ভাবে-ভঙ্গিতে মনে হত, উনি কী চাইতেন।

বলতাম, আমার এই জীবন আমি নই করব ?

চমকে উত্তর দিতেন, কোন জীবন ?

বলতাম, তুমি কী চাও, আমি কি তা বৃঝি না ? পারব না, পারব না নষ্ট করতে আমাকে।

বলে কেঁদে উঠে ছুটে চলে আসতাম নিজের ঘরে, নিজের বিছানায়। উনি বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারতেন না, একটু অবাক হয়েই চলে আসতেন পিছনে পিছনে। বলতেন, কী বলছ তুমি মানসী ?

বলতাম, বোঝ না ? কী ভাবে আমি থাকি ? আমার এই 'ফিগার'—
কথা শেষ না করে থেমে যেতেই উনি যেন মুখের দিকে তাকিয়ে
বাকিটা বুঝে নিতেন, বলতেন, ও, এই! না মান্তু, তুমি তো জান, আমি
সে সব চাই না। তোমাকে পেয়েছি, এই আমার যথেপ্ট। সন্তান-টন্তানে
আমার দরকার নেই।

মুখ ফিরিয়ে চলে যেতেন ওঁর ঘরে, আমি আরও অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতাম ওঁর চলে যাওয়া। কিন্তু বার বার মনে হত, ঠিক কথা উনি বলেন নি। বৈজ্ঞানিক যুগে সম্ভানের জন্ম এড়ানো সম্ভব, আমরাও ভা সম্ভব করেছি। অথচ—

বৃক ফেটে কান্না পাচ্ছিল সেদিন। বোধ হয়, আবারও ফিট হয়েছিল আমার। গলির মোড়ের তাঁর বাড়ি থেকে আবার ডেকে আনতে হয়েছিল ধীরেশবাবুকে। ধীরেশবাবু আর তাঁর হোমিওপ্যাথি ওষ্ধ। তিন বছর ধরে ক্রমাগত এই ভাবে সংগ্রাম করতে করতে বিবাহের অষ্টম বর্ধে পড়ে মনে হল, এ চলবে না, চলতে পারে না। বিচ্ছেদ অবশ্যস্তাবী।

উনি বললেন, বেশ। তোমার কোন ইচ্ছায় বাধা দিই নি, আজও দিব না। ধীরেশকে ডাকি। কর লিগ্যাল সেপারেশনের দ্রখান্ত।

করলাম। ধীরেশবাবৃ প্রাণপণে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল ভিতরে ভিতরে খুশীই হয়েছেন তিনি। কোর্টের আদেশ হলেই আলাদা থাকব তিন বছর, তারপরেই বিবাহ-বিচ্ছেদ।

বললেন, কোর্টের হুকুমটা বেরুক, তখন আলাদা বাড়ির খোঁজ কর। যাবে, এখনই ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ?

বলেছিলাম, সে আপনি বুঝবেন না।

ধীরেশবাব্ বললেন, আমার দোতলায় চারধানা ঘর। না হয় একখানা ঘর আপনাকেই ভাড়া দেব।

বলেছিলাম, খুবই ভাল। বাড়ির যা প্রব্লেম কলকাতায়।

ধীরেশবাবু বলেছিলেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ? কেন এটা করতে যাচ্ছেন গ

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উত্তর দিয়েছিলাম, আপনি তা বুঝবেন না।

আবেদনপত্র সই করার আগের দিন। ওঁর ঘরে গেছি। সেই তাকিয়া-শোভিত খাটো তক্তাপোশ আর অসংখ্য বই আর খাতাপত্র। হঠাৎ দেখি, বহু পুরনো মাটির একটা ভাঙা পুতুল, লালচে রঙের।

বল্লাম, এটা কী ?

উনি হা-হাঁ করে ছুটে এলেন, বললেন, ধাের না, পড়ে গিয়ে ভেঙে যাবে। ওটা একটা যক্ষিণী মূর্তি, বহু পুরাতন যুগের। হরিনারায়ণপুরে পাওয়া গেছে।

তাড়াতাড়ি রেখে দিলাম যথাস্থানে, বললাম, হবে কী ওটা দিয়ে ? বললেন, ওটা দিয়েই তো গবেষণা করছি আজকাল।

--কিসের গবেষণা ?

—বাংলার পুরনো ইতিহাসের। জ্ঞান, কলকাতাকে ঘিরে পঞ্চাশ বর্গমাইল জুড়ে বহু প্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, তার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। হরিনারায়ণপুরে গঙ্গার ভাঙনে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, থাক, শুনতে চাই না।

অবরুদ্ধ কণ্ঠে কোনক্রমে কথাটা বলে নিজের ঘরে এসে আবার আশ্রায় করেছিলাম বিছানা। মনে হল, সব আমার চলে গেন্স। যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেই মাটিটাই যেন মুহূর্তে সরে গেল পায়ের নীচে থেকে।

ওই যক্ষিণী এসে আমার সমন্ত সন্তাটাকে যেন মুহূর্তে চুরমার করে দিয়ে গেল। কিন্তু ওঁরই বা এই পরিবর্তন কেন ? ভারতনাট্যমের গবেষণা ছেডে অহা বিষয়ে এইরকম অথও মনোনিবেশ ?

কিসের এ প্রতিক্রিয়া ? আমি মনে মনে ব্ঝতে পারছিলাম, কিসের এ প্রতিক্রিয়া। মাত্র আমিই নয়, আরও কিছু ওঁর চাই। সন্তান—সন্তান ওঁর চাই।

কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা বলেন না কেন ?

মুখে সেই ক্রমাশীল হাসি, চোখে সেই অপার স্নেহ। কে চায় ক্রমা, কে চায় স্নেহ!

ওই যাজিনী মূর্ভিটির কথা যত চিন্তা করতে লাগলাম, ততই যেন আগুন ধরে যেতে লাগল মাথায়। মনে হল, এই ঘর, এই আসবাব, এই বাডি—এগুলো সব ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিই।

উনি সব শুনে স্থির মনে বলে গেলেন ওঁর কথা। বললেন, আমার নামেই দোষারোপ দিও আবেদনপত্রে। আমার নিষ্ঠুরতা, আমার— আরও কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলেন উনি।

গায়ের জামাটা খুলে টকটকে লাল সেই আটপৌরে ভাঁতের শাড়িটা পরেই শুয়ে ছিলাম, এইসব ভাবতে ভাবতে কথন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কে জানে! হঠাৎ ভেঙে গেল ঘুমটা। বুকটা কেমন যেন আপনিই ধড়াস ধড়াস করছে, কানের মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করছে—চোখেও যেন কেমন আন্ধকার দেখছি মনে হল। বেডস্থইচ টিপে আলোটা জ্বেলেও আঁধার কমছে না। দেয়ালের ঘড়িতে রাত প্রায় তিনটে—টকটক করে পেগুলামটা প্রাহর গুনে যাচ্ছে।

কিন্তু আবার কী ফিট হবে নাকি আমার ? কেমন যেন ভয় হল। গরমও লাগলে ভীষণ। ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে সামনের বারান্দার দরজাটা খুললাম। বারান্দাটা রাস্তার দিকে। বারান্দায় বেরিয়ে বাঁ দিকে ফিরলেই ওর ঘর। খোলা জানলা দিয়ে এক ঝলক আলো এসে পড়েছে বারান্দায়। সেই লালচে আলোর ছটার দিকে ভাকাতে ভাকাতে মনে হল, এত রাতে করছেন কী উনি জেগে ?

যাব না মনে করেও পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম জানলার দিকে। জানলার পাশেই ওঁর শোবার খাট। দেখি, খাটে উনি নেই, নীচের সেই বই-ছড়ানো তক্তাপোশের ওপরে বই পড়তে পড়তে বই খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু এ কী ?

ঠিক ওঁর মাথার কাছটিতে পা মুড়ে বসে কে একটি মেয়ে পরম যত্নে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছে ওঁকে, আর অপলক চোখে তাকিয়ে আছে ওঁর মুখের দিকে। একরাশ খোলা চুল ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের ওপরে, খালি গায়ের ওপর লাল শাড়িটির আঁচলটা জড়ানো।

কে এই মেয়েটি ?

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ভুল দেখছি না তো ? ভাল করে চোথ মুছে নিয়ে দেখতে লাগলাম—মেয়েটি আঁচলের খুঁট দিয়ে ওর মুখের বিন্দু বিন্দু ঘাম অতি যত্নে মুছে নিচ্ছে।

আমার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করতে লাগল। পাছে ফিট হয়ে পড়ে ওদের ব্যাঘাত ঘটাই, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি এসে বিছানায় গুয়ে পড়লাম।

মাথাটায় ভীষণ যন্ত্ৰণা হতে লাগল। কে—কে এই মেয়েটি ? কোপা থেকে এল ও ?

লুকিয়ে লুকিয়ে তা হলে এইসৰ হচ্ছে !

এইজ্বন্থেই বিচ্ছেদের প্রস্তাবে এককথায় ইনি বলতে পেরেছিলেন, আচ্ছা, বেশ।

বেশ। তাই হবে। আমিও মুখ ফুটে কথাটিও কইব না। আর কইবই বা কেন? আর কী সম্পর্ক রইল ওঁর সঙ্গে আমার?

পরদিন ধীরেনবাবু আসতেই বললাম, কোর্টে দিয়েছেন ? কবে নাগাদ আদেশ পাব ?

वलालन, শिशशिदिष्टे श्रात । वास्त्र श्रातन ना ।

ব্যস্তই হয়ে পড়েছি। বললাম, ধীরেশবারু, আপনি আমায় বাঁচান। আপনার ঘরই কিন্তু ভাড়া নেব। যত শিগগির পারেন এখান থেকে আমাকে নিয়ে চলুন।

ধীরেশবাবু বললেন, কী হয়েছে বলুন তো ? অসুস্থ ? শুনলাম, ইস্কুলেও যান নি !

- —না। কোথাও যাব না। এখান থেকে না বেরুলে কোন কাজই করতে পারব না।
- --- अकहे। कथा वलत्वन ? शीत्त्र नवाव् वर्ण छेठलन, आमल व्याभावहो। की ?
- —সে আপনি ব্যবেন না।—বলতে বলতেই উঠে দাঁড়িয়ে চলে এসেছিলাম নিজের ঘরে। উনি ছিলেন। ওঁতে আর ধীরেশবাবৃতে কী কথা হয়েছিল জানি না।

পরদিন। ঠিক সেই রাত তিনটে। দরজা থুলে ওর জানলায় গিয়ে আরও কাছ থেকেই মেয়েটিকে দেখলাম। আমার বয়সীই হবে। ফুল্দরী। সেইরকম খালি গা, এলো চুল। হলদে একটা শাড়ি পরা। ওঁর খাটের ওপর উনি শুয়ে আছেন। মেয়েটি ঠিক পাশেই শুয়ে। ছটি হাতে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে—

ত্ব হাতে চোখ ঢেকে ছুটে চলে এলাম নিজের ঘরে।

নাঃ, আর দেরি নয়, কোর্টের আদেশ আস্কুক বা 'মা-আস্কুক, আমাকে কাল ধীরেশবাবু এলেই ওঁর সঙ্গে চলে যেতে হবে।

সকালেই ডেকে পাঠালাম।

- -কী ব্যাপার গ
- —ব্যাপার যাই হোক, এক্ষুনি আমাকে নিয়ে চলুন। এক মুহূর্তও
  টিকতে পারছি না এ বাড়িতে।

বললেন, কোর্ট থেকে আদেশটা নিয়ে আসবই আজ।

তা হলে সন্ধ্যাতেই চলুন।

উনি বললেন সেই এক কথাঃ বেশ। তাই হোক।

রাত্রে যথারীতি এলেন ধীরেশবাব্। বললেন, আদেশ বেরুবে কাল। কাল পর্যন্ত অমুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন।

দাঁতে দাঁত চেপে কোনক্ৰমে বললাম. বেশ। তাই হোক।

ভারও পরের দিন। ধীরেশবাব্র সারাদিন দেখা নেই। এলেন রাত্তে।

বললেন, ক্ষমা করুন। আরও একটি দিন দেরি হবে। বললাম, আমি কী করব ? আমি কিছুতেই এখানে থাকব না। বললেন, কী ব্যবস্থা করবেন ?

- —কাল আমিই চলে যাব।
- —কোথায় ?

বললাম, সে যেখানেই হোক।

ধীরেশবাবু বললেন, না, তা নয়। আমার বাড়িতেই নিয়ে যাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

উনি ছিলেন না কাছে। কথার মাঝে হঠাৎই উঠে চলে গিয়েছিলেন বারান্দায়।

রাত তিনটের সময় যথারীতি ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে ওঁর জানলায় এসে যা দেখলাম, তা কোন মেয়েই সহা করতে পারে না। সেই অচেনা মেয়েটি। থালি গা, এলো চুল, সাদা একটা শাড়ি পরা। ওঁর পাশে থাটের ওপর গুণ্ গুয়েই নয়—ওঁকে ছু হাতে নিজের দিকে টেনে বাাকুল হয়ে নার বায় কী যেন বলছে। গুলচে না ওঁর কোন বারণ — গুনছে না ওঁর কোন কণা। স্পত্ত গুনতে পোলাম, মেয়েটি বলছে, আমি যে মরে যাডিছ। বোঝ না তুমি! সন্তান—ছোট একটি সন্তান চাই আমার কোলে!

প্রচণ্ড একটা শব্দ। জার কিছু মনে নেই। ফিট হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম বারান্দার ওপরে।

কী আর বলব, ছটি দিন নাকি অজ্ঞান অবস্থাতেই কেটে গিয়েছিল আমার। যমে-মান্থুয়ে টানাটানি।

যখন চোথ খুললাম, দেখি আমারই বিছানায় আমি শুয়ে। সামনের চেয়ারে বসে ধীরেশবাব্। পাশে আর-একটি চেয়ার। সেটি খালি। সম্ভবত উনিই বসেছিলেন এতক্ষণ।

ধীরেশবাবু বললেন, ভয় নেই। ভাল হয়ে গেছেন। ভয় পেয়েছিলেন, না ?

ওঁকে ডেকে আনলেন ধীরেশবাব্। সব শুনলেন আমার কাছ থেকে। কেউ কিছু বললেন না, শুধু ধীরেশবাবুকে কিছুটা চঞ্চল মনে হল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আরও কাটল ছটো দিন। ডাক্তার আর নার্সের ঘন ঘন আনাগোনা। ছ দিন পরে নার্স বিদায় নিল। আমিও উঠে বসলাম।

ধীরেশবার্ বললেন, মেয়েটিকে প্রথম দিন দেখেছিলেন লাল শাড়ি পরে ?

- <u>—</u>हा।
- —পরদিন দেখেছিলেন হলদে শাড়িতে ?
- <del>---</del>श्रुं।।
- —তার প্রদিন সাদা শাড়িতে গু

#### --इँग।

ধীরেশবাবু আমার স্বামীকে ডাকলেন। তারপরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বঙ্গলেন, আপনার আলনার দিকে তাকান তো।

তাকালাম। পাশাপাশি তিনটে আটপোরে শাড়ি ঝুলছে। লাল, হলদে, সাদা।

বললেন, যে মেয়েটিকে দেখেছিলেন, সে আর-কেউ নয়, সে আপনি নিজে। আপনারই অবচেতন মনের প্রতিচ্ছবি আপনি দেখেছিলেন মিসেস্ চৌধুরী।

-—আমি ? অবাক হয়ে মনস্তত্ত্বিদ্ ধীরেশবাবুর কথা শুনছি।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে ধীরেশবাবু আমার স্বামীর নাম উচ্চারণ করলেন, বললেন, বিচ্ছেদের দরখাস্ত আমি কালই কোর্ট থেকে নাকচ করিয়ে আনছি।

বলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

আমার স্বামী তাকালেন আমার মুখের দিকে! নতুন এক দৃষ্টি। অথবা, দৃষ্টি আমারই নতুন, যা দেখছি, তাই নতুন লাগছে!

# नीलाञ्जन छात्रा

লালদীথির যে অংশটা ভেঙে নিয়ে বড় বড় লোহার লাইন পাতা হচ্ছে, অফিসের পর সেইখান দিয়ে পথ সংক্ষেপ করে হেঁটে আসতে আসতে হঠাং থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম সেদিন। মাথার ওপরে বিরাট একটা গাছ, তারই ফুলের রেণু, জড়ো-করা লোহাগুলির একপাশে ক্রমাগত করে ঝরে একমুঠো গোলাপী আবীরের মত পড়ে আছে—একটু নিচু হয়ে সেই আবীর হাতে তুলে নিয়ে দেখছিলাম। অফিসে রঙ-তৈরি আর রঙ-চালান বিভাগে কাজ করি আজকাল, তাই রেণু-রেণু রঙের দিকে মনটা আকর্ষিত হয়েছিল সহজেই। মুঠোয় তোলা ঝরা রঙ্টুকু কাগজে করে নিয়ে গিয়ে কাল অফিসে বড়সাহেবকে দেখালে কেমন হয় ভাবছি, এমন সময়—

ভাবছি, না-দেখা হলেই বোধ হয় ভাল ছিল। বেশ ছিলাম অন্ধিস, বাড়ি, ট্রাম, বাস আর রবিবারের সিনেমা-দেখার নেশা নিয়ে—অন্ধ আয়ে, অন্ন আশা, অন্ন হুখ, অন্ন ছঃখ আর একক জীবনের অন্ন চাওয়া। কিন্তু ওর সঙ্গে চার বছর পরে হঠাৎ এইভাবে দেখা হয়ে গিয়ে, ওর সব কথা শুনে, ওকে দেখে, ওকে জেনে, এখন মনে হচ্ছে, আমার সমন্ত-কিছুই এত অন্ন হয়ে গাড়িয়েছে যে প্রাণ-মন এতে বৃঝি আর ভরে উঠছে না—আরও কিছু চাই, আরও বৃহত্তর কিছু, মহত্তর কিছু। অস্থির হয়ে গেছি, অশান্ত হয়ে গেছি—এ যাবৎ যা কিছু ভেবেছি, যা কিছু ধারণা করেছি—সব যেন অর্থহীন হয়ে গেছে।

মহীতোষ বলে উঠেছিল, কী হে, চিনতে পারছ না ?

সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ততক্ষণে, বললাম, যদি বলি সত্যিই চিনতে পারছি না, তা হলে কি থুব অত্যায় বলা হবে ?

ট্রাউজ্ঞারের ছই পকেটে ছই হাত ঢুকিয়ে মহীতোষ বলল, ঘাটনিলার সেই আমি একটু বদলে গেছি, না ? বললাম, একটু!

একট্ট হেসে বললে, তা সবাই বলে না, লোকে বিয়ের পর একট্ট গদলে যায়। হয়তো তাই একট্ট বদলেছি।

এক মুহূৰ্ত চুপ কৰে থেকে বললাম, স্থুধা কেমন আছে ?

সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন বদলে গেল মহীতোষের মুখের ভাব, ফুলের-রেপু-মাথা আমার হাভটা শক্ত করে ধরে বলে উঠল, ভোর সঙ্গে আমার ভয়ানক দরকার আছে রে অনিমেষ।

একটু অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকালাম, বললাম, কী বাাপার!

—তোর সঙ্গে আজ হঠাৎ এইভাবে দেখা হয়ে আমার যে কী উপকার হল তা বলার নয়।

ভর আগ্রহের কথা ভেবে নয়, ওর মুখের এই 'উপকার' কথাটা শুনে স্ঠাৎ একটু হাসিই এসে পড়ল ঠোঁটের কোণে। মনে পড়ল সেই চার বছর আগেকার কথা। ঘাটশিলার কারখানার অফিসে চাকরি করতাম ভখন। ডাহিগড়ার যে বাসাটায় থাকতাম, তারই পাশের অংশে থাকত খ্থা-রা। মহীতোষ ছবি-আকার ইজেল, কাগজপত্র আর রঙের তুলি নিয়ে গিয়েছিল ঘাটশিলার অরণ্যের ছবি আঁকবে বলে। হঠাৎ হয়ে গিয়েছিল আমার সঙ্গে পরিচয়—ওকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করে দিয়েছিলাম স্থাদের সঙ্গে। মহীতোয সেদিনও এমনি উচ্ছুসিত হয়ে বলে উঠেছিল, আমার যে কী উপকার করলে ভাই, তা বলার নয়।

একটু হেসে বললাম, ঘাটশিলা থেকে কবে এলে ?

বললে, তা প্রায় বছরথানেক হয়ে গেল। অফিস করেছি যে এবানে। চল্, তোকে অফিসেই নিয়ে যাই। একটা ছোট্ট কাজ আছে। কাজটা সেরেই বাড়ি যাব। তোকে দেখলে সুধা খুব খুশী হবে।

#### বল্লাম, অফিস!

—ই্যা, কাঠ-চালানের ব্যবসা। রেলের স্লিপার সাপ্লাইয়ের কন্ট্রাক্ট। এক মারোয়াড়ী বন্ধুর সঙ্গে ভাগে—ঝঞ্লাট খুব নেই, সাব-কনট্রাক্ট দেওয়া আছে একটা পার্টিকে, পার্টি খুব সাউগু। ওর সঙ্গে ততক্ষণে পথ চলা শুরু করেছি, একটু থেমে তারপুরু বললাম, একটা আশ্চর্ণের ব্যাপার লক্ষ্য করেছ মহীতোষ ?

#### --কী গ

—বছর থানেক কলকাতায় এসেছ বললে, একটা দিনও ভোমার সঙ্গে দেখা হয় নি। রাস্তাঘাটে দেখা হতেও ভো পারত।

বললে, ঘাটশিলা ছেড়ে কলকাতা যখন তুমি এসেছিলে, তখন যদি দয়া করে ঠিকানা জানিয়ে একখানা চিঠি দিতে, তা হলে রাভাঘাট কেন, একেবারে তোমার বাড়িতেই দেখা হতে পারত।

কটাক্ষটা এড়িয়ে গিয়ে অন্য কথায় এলাম, বললাম, সবই দৈব ঘটনা হ ভোমার চোখে আমি নাও পড়তে পারতাম—তুমি পাশ কাটিয়ে অনাক্সসেই েল যেতে পারতে।

বাঁকা একট্ হেসে বললে, আমার চোথের দৃষ্টি কী রকন জান তো ! কিছুই এড়ায় না। দাঁড়াও অনিমেব, ট্রাকিক ছেড়ে নিয়েছে—গাড়িগুলো পাস করে যাক—ভারপরে রাস্তাটা পার হতে হবে। কিছুনূর এগুলেই খানার অফিস।

এতি সাধারণ ছটি ঘর নিয়ে ছোট্ট অফিন। আনাকে ওর খাসকামরার একটা সব্জ-রেজিন-কাপড়ে ঢাকা টেবিলের সাননে বসিয়ে দিয়ে, অক্স মরে গিয়ে যে ভজলোকটি খটাখট শব্দের ঝড় তুলে তথনও টাইপ করে চলেছিলেন, তাকে ছুটি দিয়ে বেয়ারাকে ঢায়ের অর্ডার দিয়ে ফিরে এল ঘণ্টাতোষ, বলল, তুমি একটু বসে ঢা খাও, আমি দশ মিনিটের মধ্যেই আনছি একটা জক্ররী কাজ সেরে। যাব আর আসব। আমার সেই মারোয়াড়ী পার্টনারের গদিতে যাব। এই কাছেই।

মহীতোষ চলে যাবার পর আমি স্থাগুব মত বলে রইলাম কিছুক্ষণ গ যারা সব-কিছু গ্রন্থিমোচন করে চলে যার, তারা আবার হঠাৎ ক্ষিত্রে আসে কেন জীবনে ! স্থা আর মহীতোষ, ওদের অধ্যায় তো জীবনে শেষ হয়ে গিয়েছিল চার বছর আগে, আবার হঠাৎ তারা এমন করে ক্ষিত্রে এল কেন ! কেন মহীতোষ তাকে আগ্রহ করে নিয়ে এল তার অফিসে, কেন স্থার সেই হাসি-হাসি মুখখানা আবার মনে পড়ে গেল ? সেই সুবর্ণরেখার বুকের ওপর দিয়ে ছুটে-আসা হু-হু হাওয়া এসে স্থার এলানো চুলের অরণ্যে খেলা করে গেল, কী এক হুরস্ত আনন্দে স্থা উঠল খুনী হয়ে, হাতের চুড়িগুলি ক্ষণিকের জ্ব্যু সেতারের আচমকা এক ঝ্কারের মত বেজে উঠল, বলে উঠল—কী স্থুন্দর, না ?

ওপারের সেই সিদ্ধেশ্বর ডুংরীর উত্তব্ন শিরে ম্লানায়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে বললাম, স্থা।

বঙ্গল, জান ? সেতার মানে সপ্ততার। সপ্ততার থেকে সাত তার, তাই থেকে সেতার। আমার সেতার বাজানো শুনে তোমার তাল লাগে, আজ এখন কী মনে হচ্ছে জান ? আমি যেন নিজেই সেই সপ্ততার হয়ে গেছি। আমার সমস্ত শরীর মন যেন একসঙ্গে বাজতে আরম্ভ করেছে! এ রকম নির্জন নদীর ধারে এলে কিংবা পাহাড়ে উঠলে কিংবা বনে বেড়াতে গেলে আমার ভিতরটা যেন কেমন হয়ে যায়! কী করি বল তো এই মন নিয়ে ?

ভূলে গিয়েছিলাম, আবার সব একে একে মনের তটভূমিকায় ভেসে উঠছে। বোধ হয় কিছুই হারায় না, সবই মন-মক্ষিকা তার গোপন ভাণ্ডারে জমা করে রাখে। হঠাৎ কখন স্থা ঝরে পড়ে সেই ভাণ্ডার খেকে, তারই আস্বাদে আবার মধুময় হয়ে ওঠে বিশ্বজ্ঞগৎ, প্রতিদিনের দেখা সূর্যের রঙ নতুন হয়ে দেখা দেয়, চির-চেনা চাঁদ নতুন কথা বলতে শুক্ত করে।

নতুন বর্ধার জল-পাওয়া কুর্চিফুল খোঁপায় সাজিয়ে সেদিন আমার ববে এসেছিল স্থা, সন্ধ্যা হব-হব, অফিস থেকে সবে ফিরেছি, বলল, ও-বাড়িতে একটা নতুন ভাড়াটে এসেছে, জান ? লম্বা লম্বা মাথার চুল, বাগানে বসে ছবি আঁকে! শালগাছে কচি কচি পাতা জাগছে, আর পুরনো পাতা টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে, লোকটা তাই আঁকবার চেষ্টা করছিল। দূর, তাই কি আঁকা যায় নাকি ? ছটো একসঙ্গে? হয় ঝরা পাতা আঁক, নয় নতুন পাতা, তাই না ? ও কী, চুপ করে আছ ? কথা কইছ না ষে ?

বললাম, পরিচয় হয়েছে আমার সঙ্গে। পরিচয় কেন, বন্ধুছও বলতে পার।

খিলখিল করে হঠাৎ হেসে উঠল, বলল, কখন হল ওসব ? এই পরিচয় আর বন্ধুত্ব ? আমি কিছুই জানতে পারি নি।

উত্তর দিলান, কখন যে কী হয়, তা কি সব সময়ে জ্বানা যায় ?
কৌতুকে উজ্জ্বল তৃটি চোখ, মুখ টিপে একটু হেসে বলল, তাই বৃঝি !
আমি আর-কোন কথা না বলে অত্য গরে গিয়েছিলাম চলে, কী
একটা হাতের কাজ সেরে চাকরটাকে চা-তৈরির কথা বলে ফিরে এসে
দেখি, স্থা তেমনি বসে আছে আকাশের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে।
আর, ওর দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি
সেদিন। ওর সেই বসে থাকার ভঙ্গি, ওর সেই চোখ-তুলে-তাকানো
দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল, হায় রে, আমি যদি শিল্পী হতাম!

ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে ডাকলাম, স্থধা!

- —ुडे १
- —ওই শিল্পীটির সঙ্গে আলাপ করবে ?
- --ওমা, কেন ?
- —ও তোমার ছবি আঁকবে।

মুহূর্তে উদ্বেল হাসিতে উচ্ছুসিত হয়ে উঠল স্থা, বলল, আমার কি ছবি আঁকবার মত চেহারা ?

- --- नग् ?
- —দূর।

আমাকে কিন্তু সেদিন ভাবালুতায় পেয়ে বসেছিল, বলেছিলাম, তোমাকে ফুলের সাজে সাজিয়ে ছবি আঁকা যায়!

- —ভাই নাকি ?
- —হাা। শাল-মহুয়ার কচি পাতায় মুকুট তৈরি করে—

বাধা দিয়ে হেসে উঠেছিল, তারপরে বলেছিল, মা গো! আমাকে বুনো মেয়ের সাজে সাজাতে তোমার বুঝি খুব আনন্দ?

বলেছিলাম, তুমি বুনোই। বনপরী।

- —ও ব্বাবা, মানুষ নই, একেবারে পরী!
- —হাা, আমি আলাপ করিয়ে দেব তোমাকে ঐ মহীতোবের সঙ্গে। দেখো, কী স্থন্দর স্থন্দর ছবি আঁকবে তোমার ও।

মুহূর্তে হানি থানিয়ে আমার খুব কাছ ঘেঁমে এনে দাড়িয়েছিল, বলেছিল, কী দরকার এসৰ কবিঃ করে? গরিব বাপের মা-মরা মেয়ে, আমাকে নিয়ে অত মাতামাতি কোর না।

—কোথায় আর মাতামাতি করলুম! তোমার তবু বাপ আছে, ছোট ছোট ভাইবোন আছে, আমার তো কেউ কোথাও নেই। তবু তুমি দিনান্তে একবার আদ, খোঁজে নাও, জীবনের একটা ছন্দ খুঁজে পাই।

কোনও কথা না বলে চুপচাপ বসে রইল কয়েক মুধূর্ভ, বলল, আমার ভাল করে সেতার শিখতে ইভঃ করে, জান গ

- —তা হলে তো কলকাতায় যেতে হয়। সেখানে বড় বড় বাজিয়ে আছে।
- —রক্ষে কর, কলকতায় আমি যেতে চাই না। ওই সব পারিরার খোপের মত ঘর, আর কলতলার কির্মির করে জল প্রা! ওবে বাবা! আমি দয় আটকে মারা যাব।

ওর হাতের আঙুল নিয়ে খেলা করতে করতে বললাম, চল ৮

- ---কোথায় ?
- —মহীতোবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

জুতোর মশমশ শব্দ করতে করতে স্থইং-ডোরটা ঠেলে মহীভোঘ এদে ভাড়াভাড়ি দরে ঢুকল, বলল, এ কা ! চা খাও নি ?

চমকে চোখ নেলে টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেশি, সভ্যি, কখন না জানি ওর বেয়ারাটা চা দিয়ে গেছে। নিজের চেয়ারটায় বসে হাত বাাড়িয়ে কাপটা পরীক্ষা করে বসলে, থাক্, ও আর খেয়ো না, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমি আনাচ্ছি—আমিও খাব।

বলেই কলিং বেলটা বার কয়েক টিপল মহীতোষ। লজ্জিত হয়ে বলসাম, বড় অভ্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

—বহুদিন পরে আনাকে দেখে, না ?

—হাঁা, তা বলতে পার। অনেক কথাই ভিড় করে আস্ছিল মনে। টেবিলে একটু ঝুঁকে একটু উত্তেজিত কঠেই বলে উঠল, তবু তো সব কথা তোমাকে এখনও বলি নি। শুনলে প্রে তুনি ভাত্তিত হয়ে যাবে।

একটু থেমে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, কী এমন ব্যাপার মহীতোষ, যা তুমি আমাকে—

বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, হ্যা, পৃথিবীর একমাত্র তোমাকেই বলতে পারি, আর-কাউকে নয়। মনে মনে তোকে যে আমি কদিন বরে কত খুঁজছি, তা বলার নয়। প্রভিডেন্স ঠিক সময়মতই তোকে নিলিয়ে দিয়েছে।

ইতিমধ্যে বেরারাটা খরের মধ্যে এনে দাড়িয়ে ছিল, তাকে চায়ের অহার দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে তারপরে আবার আমার নিকে জিরল, বলল, বাটশিলার সেই রিচ্পান মাড়োয়ারীর কথা মনে আছে? তার এক তাইয়ের ছবি এঁকে নিরেছিলাম, সেই বেকে আকাপ। মেই তাই-ই আমার কারবারের শবিক। টাকা ওরই, আমি হক্তি ওয়াকিং পার্টমার, এও প্রতিডেন্স, কা বল ?

বল**লাম, প্রভি**ডেল তো সবই। হ্যার সঙ্গে জালাল, হ্যাকে বিয়ে, এও **প্রভিডেন বল**তে পার।

—স্থাকে থিয়ে!—ছরাত উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসল মহীভোষ, বলল, গ্রেটেন্ট ব্লাণ্ডার ইন মাই লাইফ।

আমি যেন হঠাৎ একটা ধাকা খেয়ে উঠে দাভ়িয়েছি, বললাম, কীবনলে! বললে কী ুমি!

আমার দিকে কয়েক মুহুর্ত তাকিয়ে থেকে তারপর শান্ত গঁসায় ব্যাল, বোস। সব বল্জি।

ওর নির্দেশে ধপ করে বংস পড়েছিলাম বটে, কিন্তু অনেক্ফণ কথা বলতে পারি নি মনে আছে। ও-ও বলে নি, মুখ নিচু করে কী যেন ভাবছিল। ততক্ষণে বেয়ারা এসে চা দিয়ে গেছে। তারপর কয়েকটা চুমুকে সেই চা তাড়াতাড়ি শেষ করে উঠে দাড়াল, বলল, আর-একট্ট ব্যাস। আমার অফিসে ফোন-কানেকশন এখনও পাই নি, আমার পার্টনারের গদিতে ফোন আছে, সেটাই ব্যবহার করি। একটা ট্রাক্ষ কল করতে হবে নাগপুরের এক পার্টিকে, সেটা করেই ফিরে আসছি, তারপরে বাডি যাব। অনেক কথা আছে।

ওর সঙ্গে আমিও উঠে দাঁড়িয়েছি, বললাম, তা না হয় বসছি। কিন্তু একটা কথা বলে যাও। স্থার শরীর ভাল আছে তো ?

—শরীর !—বাঁকা একটু হেসে বলল, কোয়াইট চার্মিং!

পরক্ষণেই স্থইং-ডোরটা ঠেলে বেরিয়ে গেল মহীতোষ। ডোরটঃ ছ-একবার ছলে তারপর স্থিরভাবে বন্ধ হয়ে গেল।

কারখানার অফিস থেকে ফেরবার পর বিকেলে প্রতিদিন কিছুক্ষণের জন্ম গল্প করতে আসত স্থা, কিংবা ওর বাবার অনুমতি নিয়ে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেত কখনও-সখনও। সেদিন ঘরে বসে আমার ফুলদানিতে কী-সব রঙবেরঙের ফুল রাখতে রাখতে বলে উঠল, জান ?

- **—কী** ?
- আমার ভুক ছটো নাকি আঁকবার মত, তোমার মহীতোগ বহু বলছিল।

কাছে এসে দাঁডিয়েছি ততকণে, বল্লাম, আর চোথ ?

আমার চোখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তারপরে বলল, ছাই। চোখ নাকি আঁকবার মতই নয়।

ওর হাত ছটি হাতে নিয়ে বলেছিলাম, শিল্পীর নিজেরই চোথ নেই দেখা যাচ্ছে, নইলে—

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, যাক, আর কবিষ করতে হবে না। আর-এক দিন এসে বলল, জান ? তোমার মহীতোষ বন্ধু সত্যি সভিঃ আমার ছবি আঁকা শুরু করেছে।

ভারি ভাল লাগল কথাটায়। স্থানরী কেউ বলে না স্থাকে, ওর গায়ের বর্ণও খুব ফরসা নয়, আবার ময়লাও নয়। কিন্তু আমার ওকে দেখে বার বার এ কথা মনে হত, কী একটা অছুত বস্তু আছে ওর মধ্যে, যা অন্ত কোন মেয়ের মধ্যে আমি কখনও দেখি নি। কারখানার কেরানী— সেই 'অন্তূত বস্তু'টির স্বরূপ বৃষ্ণতে পারতাম না, তাই শরণাপন্ন হয়েছিলাম শিল্পীর। মহাতোষ শিল্পী, জানতাম, আমার হয়ে সব ও বলতে পারবে। আমার মনের কথা ওর তুলির টানে ধরা পড়বে। আমি সেই ধরাপড়ার রূপঞ্জী দেখিয়ে ওকে বলব, দেখলে তো, তুমি কী ?

বলল, আমাকে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিল চোখের সামনে তোমার মহীতোষ বন্ধু। বলেছিল, থোঁপা চলবে না। চুল খুলে দিন, হাওয়ায় ফ্রফুর করে উভ্তে থাকুক। আর, বাঁ পাটা একটু এগিয়ে দিন, যেন পথ চলছেন আপনি। আপনার চলার ছন্দটাকে ছবিতে ধরে রাখব। আমি তো কথা শুনে অবাক! বাবা কাছেই বসে ছিল, বলল—দাঁড়া না খুকী, যেমন করে বলছে তেমনি করে দাঁড়া না, ওর কথা না শুনলে তোর ছবি ও আঁকবে কী করে! আচ্ছা, বল তো?

- **—কী** ?
- —চলার ছন্দ মানে কী ? আমার নাকি হাঁটার ধরনটা ভাল ! ছাই ! বললাম, শিল্পী ঠিকই বলেছে। কিন্তু শোন। একটা কথা। তোমার ছবিটা আঁকা হলে আমি নেব, মহীতোষকে আমার বলাই আছে। :সেই কথার ওপরই তোমাকে ছেডে দিয়েছি ওর হাতে।

হেদে উঠল, বলল, ছাই। ছবিটা বাবা নেবে। বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখবে।

- <u>—কেন ?</u>
- —কেন আবার কী? বিয়ের সম্বন্ধ আসছে না ? পাত্রপক্ষদের দেখাবে।

ভিতরটা ধক করে উঠেছিল, একটুক্ষণ থেমে তারপরে বলেছিলাম, কাকাবাব্র সঙ্গে রোজই তো অফিসে দেখা হয়, কত কী আলোচনা করি টিফিনের সময়, কই, এ কথা তো শুনি নি!

- -কী কথা ?
- --এই বিয়ের কথা।

মুখ টিপে হেসে বলল, বাবা এসব কথা নিয়ে ঢাক পিটোবে, না ? কপ্তে জোর এনে বললাম, যাই বল, বিয়ে তোমার হবে না। কৌতুকে চোখ ছটো যেন হেসে হেসে উঠল, বলল, তার মানে ?

—তার মানেটা মুখ ফুটে বলতে হবে ? তোমাকে-আমাকে নিয়ে এখানে রটনা কী কম—সম্বন্ধ এরালাদের কানে গেলে আর কি তারা এগবে ? তথন শেষ পর্যস্ত—

কৃত্রিম কোপে চোখে কটাক্ষ এনে কী এক অদ্ভূতভাবে বলে উঠেছিল, ইস্ গো !

মহীতোষ তথনও ঘাটনিলায় আদে নি, এক মেঘমলিন রবিবারের ছপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ছজনে ফুলড়ংরীর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম। কথা জিল ধারাগিরির দিকে হেঁটে হেঁটে সাঁওতালদের গহনডিহি গ্রামটা পর্যস্ত হাব। তারপর কিরে আসব। নির্জন বনের পথে সেই চুপটাপ চলার কথা কখনও ভূলতে পারব না। যেন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল স্থা। বলেছিল, জনে ং আর-জন্ম আমি বোধ হয় ওই বুনোদের ঘরেই জন্মছিলাম। নইলে বন এত ভাল লাগে কেন ং দেখ, দেখ, বেগুনী রঙের কী অদ্ভূত বুনো ফুল!

আমরা মূল পথ ছেড়ে একেবারে বর্নের মধ্যে দিয়ে চলেছি, বললাম, বনে ভয়ও আছে। বাহ-ভালুক বেরিয়ে পড়তে পারে!

- —তা হোক। তুমি ফুলগুলো আমায় তুলে দাও না, খোঁপায় পরব। তারপরে বলেছিল, কেউ যদি দেখে ফেলে আমাদের ?
- —দেখবার মত কেউ নেই। বিপথ দিয়ে চলেভি, একটা সাঁওতাল মাঝিও এপথে চলভে না। ভাল হল না কিন্তু, বনের মধ্যে ভীষণ পথ ভূল হয়। পথ হারিয়ে শেষে কি জন্তু-জানোয়ারের পেটে পড়ব ?

বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অফুট আর্তনাদ তুলে একেবারে জড়িয়ে ধরল আমাকে, বলল, ওরে বাবা, ওটা কী! একটা পাহাড়ী ঝরনা বয়ে চলেছিল আনাদের পাশ দিয়ে, তারই ওপারে একটা ঝোপের পাশে—

অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম সেই বিক্ষারিত চোধ ছটির দিকে। বোধ

হয় জল খেতে এসেছিল, হঠাৎ মুখ তুলে ভাকিয়েছে, ভাকিয়ে অবাক হয়ে গেছে আমাদের দেখে। ছোট্ট একটা হরিণ। নোধ হয় শিশুই হবে। কী স্বচ্ছ অবাক-হওয়া ছুটি চোখ! কিন্তু মুহর্তমাত্র। পরক্ষণেই ছুটে বনের মধ্যে পালিয়ে গেল হরিণটা। জানলে ও একেবারে লাফিয়ে উঠেছে, বলল, হরিণ!

ওর হাত শক্ত করে ধরে বলসাম, আর এগনো ঠিক না, চল ফিরি। ছেলেমানুষের মত বলে উঠল, আরও দেখব। আমি হরিণ কখনও দেখি নি, তা জান ?

- —সে কি আর আছে! পালিয়েছে। চল, তোমার কি ভয়ডর নেই!
- —কিসের ?
- —বাঘটাঘ বেরিয়ে পড়তে পারে। এভাবে আসা মোটেই ঠিক হয় নি।

ফেরার পথে ও আসছিল আমার হাত ধরে, বলল কেমন যেন গভীর একটা কান্নাভরা কণ্ঠস্বরে, আমাকে এখানে রেখে তুমি চলে যাও।

- —(কন ?
- অনেক অনেকদিন পরে ফিবে এস আমাকে খুঁজতে। দেখবে আমি বুনো হয়ে গেছি। বনফুলের গয়না পরে বাঁশী-হাতে-করা এক বুনোছেলের সঙ্গে পায়ে-চলা বুনো পথ ধরে সেই ধারাগিরি পাহাড়ের দিকে চলেছি।

তিরস্কারের স্থরে বলেছিলাম, এসব কল্লনা তোমার মনে আসে কেন ? উত্তরে একটি কথাও আর বলে নি।

লোকালয়ের কাছাকাছি এসে আমিই নীরবতা ভঙ্গ করেছিলাম প্রথম, বলেছিলাম, কাকাবাবু যদি জানতে পারে আমরা বনের মধ্যে গিয়েছিলাম, তা হলে কী হবে ?

মান একটু হেসে বললে, আমার পিঠের ছাল উঠবে, আবার কী হবে!

—কাকাবাবুকে বলে আসা উচিত ছিল। তোমার-আমার বেড়ানো নিয়ে অমত করেন কি ? —- খুব যে মত থাকে সব সময়, তাও নয়। তবে বনে-টনে এভাবে ংবেড়ানো, কোন বাপ সহা করবে বল ?

ওর সঙ্গে আলাপ হবার কিছুদিন পরেই মহীতোষ বলেছিল, আমার মন্ত উপকার করলে ভাই অনিমেষ। এ-রকম মেয়ে দেখি নি। আমার মধ্যে যে শিল্পী আছে, তার ঠিক মনের মত মেয়ে। ওকে মডেল করে অনেক ছবিই আমি আঁকতে পারব।

মনে মনে সেদিন বলেছিলাম, ভূমি শিল্পী বলেই এ কথা বলতে পারলে। আমি শিল্পী হলে আমিও এ কথা বলতে পারতাম। কিন্তু পোড়-খাওয়া সাধারণ জীবন আমার, বয়সের থেকেও প্রবীণ আমার মন। আবেগের থেকে দিধাটা বেশী, প্রেরণার থেকে বোধ হয় সংশয়টা বেশী। চাকরি-না-পাওয়া জীবনে যখন মুড়ি চিবিয়ে দিন কাটাতাম, তখনই চিত্তের সমস্ত রস বুঝি শুষে নিয়েছিল দারিস্তা। তাই কোন-কিছু করবার আগে ভাবতাম বড়ু বেশী। আর ভাবতাম বেশী বলেই ক্রমে ক্রমে একদিন মনে হল—স্থধাকে ঘরে আনা আমার পক্ষে যত সহজ, ওকে স্থশী করা কিন্তু ততই কঠিন।

এ-কথাটা মহীতোষ আসবার পর থেকে যত দিন যেতে লাগল, ততই মনের মধ্যে গেঁথে গেল। এক রবিবার আমরা অর্থাৎ আমি মহীতোষ কাকাবাব্, স্থা আর স্থার ভাইবোন, সবাই মিলে গরুর গাড়িতে করে বারাগিরিতে গিয়েছিলাম বনভোজন করতে। হাতির পায়ের দাগ কিংবা চিতাবাঘের পায়ের দাগ আবিষ্কার করে যত না খুশী হয়েছিল স্থা, তার থেকে খুশী হয়েছিল মহীতোবের সেই ধারাগিরির ঝরনাটাকে কিছুক্ষনের মধ্যেই এঁকে ফেলা দেখে।

পরের দিন স্থা আমাকে এসে বলল, তোমার বন্ধু শুধু ছবিই আঁকতে পারে না, কথাও বলতে পারে খুব।

- -কী ৰকম ?
- —বলব তোমাকে <u>?</u>
- --বঙ্গই না।

—বললে, তোমার ছবি তো অনেক আঁকলুম, কিন্তু আরও এমন সব রয়ে গেল যে ছবিতে ধরা গেল না। বললাম, কী ? তা বললে, ভোমার গলার স্বর।

পরক্ষণেই খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল, আচ্ছা, আমার গুলার স্বর নাকি ঝরনার ঝরঝর সুরের মত মিটি?

ভিতরটা যেন পুড়ে যাচ্ছিল, আবার এ-ও সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল, বাং! ঠিক কথাটাই তো বলেছে মহীতোষ! এ তো আমারও বলার কথা। কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিকণত বলতে পারি না। এইজ্মাই ও শিল্পী, আর আমি কিছুই না। একটু হেসে বললাম, বোস স্থা। আজকাল ভো আসা তোমার কমেই গেছে।

—বা রে, সময় পেলে তো ? তোমার বন্ধু তো প্রায়ই এসে বাবার দক্ষে গল্প জুড়ে দেন। সেই সময় আমার চৌকাঠের বাইরে পা দেবার জো থাকে নাকি ? বাবার হাঁকডাক শুরু হয়ে যায় না অমিমি!

বেশ মনে আছে, চাকরি ছাড়বার জন্ম ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম একেবারে। যে কোনও একটা চাকরি। ঘাটশিলা আমাকে এবার ছাড়তেই হবে। কাকাবাব্ আর স্থার জীবনের সঙ্গে কোথায় যেন একটা অনৃশ্য সংযোগ ছিল। কম কথা তো আর রটে নি স্থা আর আমাকে নিয়ে, তাই—

কিন্তু স্থার এ কলঙ্কমোচনের ভার আমার ওপর এসে পড়লেও মহীতোষের আবির্ভাব তার সব-কিছুকে ওলট-পালট করে দিয়েছে। মহীতোষ যদি ওকে বিয়ে করে তো ভালবেসেই বিয়ে করবে, শত রটনাত ওর মনকে বিষাক্ত করে তুলতে পারবে না। ওর শিল্পী-মনই সব-কিছু জয় করতে পারবে।

সুধা বলেছিল, তোমার বন্ধু একটা খ্যাপা লোক। খামথেয়ালী লোক। এমনটি আর দেখি নি।

বলেছিলাম, তোমরা বিয়ে কর।

—ধ্যেৎ !—বলেই ছুটে সেদিন পালিয়ে গিয়েছিল স্থা।

মহাতোধ হুইং-ডোরটা ঠেলে ভিতরে চুকেই বলে উঠল, এ কী, আলোটাও জাল নি ? চুপচাপ অন্নকারে বসে আছ ? উঠে এস। আর দেরি নয়, বাড়ি যাওয়া যাক।

ট্রাম নয়, বেবি-ট্যাল্রি ডেকে ভাতেই উঠে বসল মহীতোষ আমাকে নিয়ে। সোজা দক্ষিণ দিকে ছুটবার নির্দেশ দিয়ে সীটে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বলল, তোর ঠিকানা কী ?

বললাম।

--অফিস ?

বললাম।

---অফিসের ফোন-নাম্বার ?

তাও বললাম। আমার সব-কিছু একটা নোট বইয়ে টুকে নিয়ে বলল, প্রায়ই তোকে দরকার হবে ভাই, জানিস তো আমার আর কোন বন্ধু নেই। আত্মীয়-ম্বজন সবাই ত্যাগ করেছে আমাকে। এমন কি আমার মা-বাবাও আমার কাছে আসেন না।

- --কী রকম ?
- —তাঁদের সবার অমতে স্থধাকে বিয়ে করেছিলাম, তাই। তা ছাড়াঃ স্থারও দোষ আছে। কারু সঙ্গে মানিয়ে চলবার ক্ষমতা ওর নেই।
  - —বল কী ?

আমার দিকে তাকিয়ে বলল, যা আমি ভেবেছিলাম তা ও নয়। আমার লাইফটা মিজারেবল হয়ে গেছে।

স্থা আমাকে দেখে খুব যে অবাক হয়েছে এমন মনে হল না। ঠোটের কোণে একটু হাসি টেনে এনে শুধু বলল, এস।

একটু রোগা-রোগা দেখাচ্ছে চেহারাটা, মুখখানা একটু শীর্ণ, কিন্তু তবু যেন কেন বলতে ইচ্ছা করছে, স্থলরতর হয়েছে ও। সমস্ত অবয়বে একটা তীক্ষতা জেগেছে যেন, একটা স্ক্ষাতার ইঙ্গিত। সাদা এইটা ধ্বধবে শাড়ি ছিল প্রনে, রাউন্ধটাও সাদা, এমব্রয়ভারি করে ছোট ছোট

একরঙা খয়েরী পাপড়ির ফুল তোলা, চোখে একটা সরু ফ্রেমের চশমা গোনার কিপ্তা রোলগোল্ডের। মহীতোষ বললে, তোমরা বসে কথা কও। আমি ধরাচুড়ো ছেড়ে আসছি! শুনছ গো, অনিমেষ আজ এখানে খাবে কিন্তু। মহীতোষ চলে যাবার পর একটু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, খাবে নাকি? এখানে?

- ---যদি খাওয়াও।
- —তা বাড়ির কর্তা নিজে যখন বলেছে তখন না খাইয়ে উপায় আছে গিলীর।
  - —গিল্লী নিজে বৃঝি নিমন্ত্রণ করত না ?
- —চার বছর পরে হঠাৎ যে দেখা দিল, তাকে নিমন্ত্রণ করার গরজ্ব স্মানার নেই। কিন্তু সে যাক, ভাল আছ তো!
  - <del>—</del>আছি।
  - —বিয়ে করেছ তো <u>?</u>
  - <del>--</del>취 !

মুহূর্তে ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, এমন একটা কিছু আমিও আন্দাজ করেছিলাম।

যে কথাটা এতক্ষণ মনের মধ্যে গুম্রে মরছিল, অধৈর্য হয়ে সেই কথাটাই বলে ফেললাম এবং শেষ পর্যন্ত ওকেই বলে ফেললাম—
মহীতোষ আর ছবি আঁকে না ?

সহজ স্বরেই উত্তর দিলে, বললে, না।

—কেন!

অদুতভাবে একটু হেসে বললে, আঁকবার মত ভাল মডেল পায় ন। বলে।

--কেন, তুমি!

আবার তেমনি হেসে উঠল, বলল আমার ছবি তো এঁকে এঁকে হয়রান হয়ে গেছে, আর কত আঁকবে। আমার ঘরে চল, দেখবে, দেয়ালভর্তি সব আমার ছবি, সেই ঘাটশিলা থাকতে আঁকা।

—কলকাতা এসে বৃঝি আর আঁকে নি ?

— পাগল। এখানে ওর সময় কই ? আচ্ছা, তুমি বোস, আমি বান্নাঘরটা ঘুরে আসি।

মহীতোষ এসে বসল স্থির হয়ে, বলল, কী ? দেখলে ? — দেখলাম।

মহীতোষ নিম্নকণ্ঠে বলতে লাগল, কী না করেছি ওর জ্বন্সে! দেখছিস তো ফ্ল্যাটটা। দেড়শো টাকা মাসে ভাড়া দেই। এই ফার্নিচার-গুলো কিনতেই কি কম টাকা লেগেছে ? নিউ আলিপুরে জমিও কিনেরেখছি কিছু, বাড়ি করারও ইচ্ছে আছে। আমাদের লাকিলি কোনো ইম্বনেই, কেমন ছটি প্রাণীর হেসে-খেলে কেটে যাবার কথা, নয় ?

- —বটেই তো।
- কিন্ত জানিস, কী হয়েছে ? শি ডাজন্ট লাভ মি।
  প্রথমটায় একটু অবাকই হলাম, তারপর বললাম, দূর। বাজে
  কথা।
- ়—বাজে কথা নয়। আমাকে ভালবাসে না। ওর পিছনে ঘুরতে গিয়ে আমার ক্ষতি হচ্ছে কী কম ? সেদিন গুপুরে ওকে ফলো করতে গিয়ে প্র্যাক্টিক্যালি আমার একটা পার্টি হাত-ছাড়া হয়ে যাবার জোগাড়। এ আমি কাঁহাতক পারি, বল তো ভাই। টাকা আনছি তবে কার জন্মে ? তোমারই জন্ম। তোমার শাড়ি, তোমারই গয়না। তুমি যাতে ভাল থাক, স্থথে থাক—ছাট্স অলু মাই এন্ডেভার।

বললাম, ব্যাপারটা কী, খুলে বল তো মহীতোষ। মহীতোষ একটুক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে তারপরে বললে, শি হাজ গট্ এ লাভার।

উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে, বললাম, বলছ কী! আমাদের স্থধা!

হ্যা ভাই, স্থধা। লোকটাকে এখনও ধরতে পারি নি! কিন্তু এটুকু জানি ওরা গোপনে কোথাও গিয়ে মীট করে।

একটা অস্বাভাবিক নিন্তন্ধভার মধ্যে দিয়ে পার হয়ে গেল কয়েকটা

মুহূর্ত। মনের মধ্যে এই কথাটাই গুঞ্জন করে ফিরতে লাগ**ল,** স্থ**ী হয় নি** স্থধা!

মহীতোষ বলল, তেমনি নিচু গলায়, রোজই, মানে প্রায়ই, ও ছপুরে একা বেরিয়ে যায়। বেশ কিছুদিন হল আমি টের পেরেছি, ফলোও করছি, কিন্তু ধরতে পারছি না।

বললাম, কণ্ঠস্বর নিজেরই কানে কেমন যেন ভাঙা ভাঙা ঠেকল, ওকে জিজ্ঞাস' কর নি ?

—করেছিলাম, মহীতোষ বললে, একদিন আফিস থেকে **আন্দাৰু** করে ছপুরের দিকে ফিরতেই দেখি তখন ও বেরিয়ে যাচ্ছে। বেশ কড়া গলাতেই বলেছিলাম, কোথায় যাচ্ছ ? তা উত্তরে এমন করে আমার দিকে তাকাল যে বলার নয়। তারপরে বললে, কৈফিয়ত যদি না एनरे। वरलिहिलाम, ना नां अ ना एनरव, किन्नु आमि यनि किन्नु किन्न **छा**। তখন কৈফিয়ত চাইতে এস না যেন!—কিন্তু কী করি? কী করলে ওকে চরম আঘাত দেওয়া যায় ? ভিতরে ভিতরে জলে পুড়ে খাক হতে লাগলাম। ও কিন্তু নির্বিকার, ঠিক তেমনি ছপুরে বেরিয়ে যায়। আমি যে ফলো করেছি, তা-ও টের পেয়েছে, তবু কিছু বলে নি, বা যাওয়া বন্ধ করে নি। কিন্তু ভাই, ওর ক্লেভারনেস দেখে আমিই অবাক হয়ে গেছি, লোকটাকে যে চিনি না, নইলে ঠিক ধরে ফেলতাম এতদিনে ৷ চাকর-বাকরদের কিম্বা অফিসের কাউকে আমার হয়ে অনায়াসেই বলভে পারতাম ওর পিছুপিছু যেতে, কিন্তু তাতে কেলেম্বারী বাড়ত, লোক জানাজানি হয়ে যেত, এই ভয়েই তেমন কিছু করি নি। এখন ভোমাকে ভাই আমার হয়ে এ কাজটি করে দিতে হবে অনিমেষ। তুমিই পারবে। লোকটি আমাকে চেনে, কিন্তু তোমাকে চেনে না। তুমি শুধু লক্ষ্য রেখো, ও নিজে যাতে টের না পায়! এ উপকারটুকু তুমি করে দাও অনিমেষ। ভাবনায় ভাবনায় আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব! শান্তি নেই—একবিন্দু শান্তি নেই জীবনে!

একটু থেমে থেকে তারপরে বললাম, শুনেছি ছবি আঁকার মধ্যে শিল্পীরা শান্তি পায়। তুমি আঁক না কেন। যেন ওর সমন্ত শরীর

মন ধরে নাড়া দিয়েছে, এমনি বেপথুমান দেহভঙ্গির সঙ্গে বলে উঠল
মহীতোষ, আঁকতে পারছি কই! কী আঁকব! আঁকার প্রেরণা হয়ে
দাঁড়িয়েছিল ও। কোথায় গেল সেই ওর প্রাণচাঞ্চল্য। প্রথমে মেতে
উঠল সংসার নিয়ে, তারপর এখন হয়েছে অহ্য ব্যাপার। আঁকার
উৎসাহটুকুও আর পাই না অনিমেষ! ও এইভাবে বাইরে যায়, আমি
ভাবলাম আরও নতুন নতুন শাড়ি আর গয়না দিলে ও খুশী হবে, বাইরে
আর যাবে না। নতুন নতুন সিনেমায় নিয়ে গেলে—। না, ওসব কিছুতে
ওর ক্লিচি নেই। যাতে আরও টাকা আসে এই ভেবে ব্যবসায়ে আরও মন
দিলাম, কিন্তু ওর মন পেলাম না।

চুপ করল মহীতোষ, আমিও নীরব রইলাম কয়েক মুহূর্ত। নীরব, কিন্তু মাথার মধ্যে ঝিমঝিম ঝিমঝিম করছিল সমানে। মাথাটা একটু টিপে ধরলাম। মনের মধ্যে তখনও একথা ঘুরছে—ও স্থুখী হয় নি, সুখী হয় নি ও।

সুখী হয় নি বলেই কি হাত বাড়িয়ে পেতে চেয়েছে কাউকে ? অথবা এমন কাউকে সঙ্গী পেয়েছে, যে ওর হুত্-করা মনটাকে শান্ত করতে পেরেছে! সে কে তবে ? কেমন তার চেহারা ? কেমন করে সে কথা বলে!

এসব কথা ভাবতে ভাবতে অহা কথা এসে পড়ল মনে। বলে উঠলাম, কলকাতায় যে তুমি এলে, ও আপত্তি করে নি ?

—মোটেই না। বরং বলেছিল, তোমার সঙ্গে আমি নরকেও যেতে পারি!

স্থা এক সময়ে এসে ঘরে ঢুকল লঘু পায়ে। বলল, হল ভোমাদের পর ? আমি ছ ছবার এসে ঘুরে গেছি।

মহীতোষ উঠে দাঁড়াল, বলল, তোমরা কথা বল, আমি ওপর থেকে আসছি।

মহীতোষের দেহটা সিঁড়ির প্রান্তে অনৃশ্য হবার পর স্থা বললে, অনেকদিন পরে ছই বন্ধুতে দেখা, গল্প করার ইচ্ছা তো হবেই। কী বল

### —নিশ্চযুই।

স্থা একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর বললে, আমার মন বলত, একদিন-না-একদিন তুমি এ বাড়িতে আসবেই।

- —খুশী হয়েছ ?
- —-ĕॅग ।
- —মাঝে মাঝে এমনি আসব ?
- —এস।

যেন অনেক দূর থেকে কথা বলছে স্থধা, এমনি দূরাগত অক্ট কণ্ঠস্বরে ও বললে, কী কী খেতে ভালবাসতে মনে আছে, তাই করার চেষ্টা করছি। আমি নিজেই রাঁধছি। কী, প্রশংসা করবে না ?

একটু হেদে বললাম, খুব গিন্নীবান্নী হয়েছ দেখছি! রান্না-টান্না বুঝি নিজেই কর !

- —হ্যা। রানার কাজ আমার খুব ভাল লাগে।
- -- মহীতোষ রাগ করে না ?
- —করে। তবে অমুরাগও আছে। বলে ফেললাম, খুব ভালবাস বৃঝি মহীতোষকে ?
- ---খু-ব।

কথাটা শোনামাত্রই ওর মুখের দিকে তাকালাম ভাল করে। হঠাৎ মনে হল—সব ওর মিথ্যে কথা। বানানো কথা। হঠাৎই মনে হল মহীতোষের সন্দেহ অমূলক নয়, এ মেয়ের পক্ষে বৃঝি সবই সম্ভব।

খাওয়া দাওয়ার পর আমাকে নিজে বাড়ি পৌছে দিতে এল মহীতোষ। এবারেও বেবী-ট্যাক্সী। বললে, কী বুঝলে অনিমেষ ?

বললাম—স্থা সত্যিই বদলে গেছে।

ে কেমন যেন কান্নাভরা কণ্ঠে মহীতোষ বলে উঠল, ওর ভালাবাসা আমি কেন হারালাম বলতে পার।

নিরুত্তরে চুপ করে রইলাম।

বললে, একটা পাথর নিয়ে সংসার করছি। শাড়ি দিলেও নির্বিকার

—গয়না দিলেও নির্বিকার—আঘাত করলেও নির্বিকার। ৩ঃ— হরিব্ল:

মহীতোষ আবার বললে, লোকটাকে ধরতে পারলে বেঁচে যাই। ডাইভোর্স করতাম। আই ডোন্ট গুয়ান্ট হার। আমি যাকে চেয়েছিলাম, সে নেই, মরে গেছে!

বেশ কিছুক্ষণ সময় নেবার পর অবশেষে বললাম, কোথায় যায় জান ?
—জানি না আবার—মহীতোষ বলে উঠল, আলিপুরে যায়।
জু-তে। সেটাই ওদের মিটিং প্লেস।

বললাম, আমি যাব।

কুতজ্ঞতায় আমার হাত চেপে ধরে মহীতোষ বললে, বেঁচে যাই। আই মাস্ট নো দি ম্যান। কিচ্ছু করব না, কোনও হৈ-চৈ না, নিঃশব্দে আলাদা হয়ে যাব, ডাইভোর্স করব।

মহীতোষের সঙ্গে অতর্কিতে এইভাবে দেখা হয়ে গিয়ে ওর সাহচর্যে আমারও মনটা কেমন যেন বিহুল বিবশ হয়ে গিয়েছিল। নইলে সেদিন আলিপুরের জু-তে গিয়ে আমি যা দেখেছিলাম, তা ভো গুখানে না গিয়ে ওর মুখোমুখি ওভাবে না দাঁড়িয়েও জানতে পারতাম। শুধু চিত্তের শান্তি এবং স্থৈর্য থাকলেই এটা হত।

ব্যাকুল ছটি চোথ মেলে একভাবে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে স্থা। বিহ্বল ছটি চোথের দৃষ্টি! শিরীষ গাছের স্নিগ্ধ ছায়া ওকে ঘিরে আছে— মাথায় ঘোমটা নেই, খোলা চুলে বাতাস এসে খেলা করছে—ওর কোন দিকে কিন্তু ক্রক্ষেপ ছিল না। স্থির জানি, আমাকে ও দেখতে পায় নি।

চোখের ছানি কাটবার পর চোখের বাঁধন খুলে দিলে যেমন নাকি সব কিছু উজ্জ্বল হয়ে চোখে পড়ে—নতুন হয়ে চোখে পড়ে—তেমনি ওকে যেন আমি নতুন এক রূপে দেখতে পেলাম! মুহূর্তে স্বচ্ছ হয়ে গেল সব কিছু! কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, আরে, সুধা না?

চমকে আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে নি অনেকক্ষণ, ভারপর নিজেকে এটু সামলে নিয়ে বলেছিল, ভূমি!

- —হাা। একা-একাই এসেছ বুঝি।
- —একাই তো আদি।

তখনও ওর দৃষ্টি একদিকে আবদ্ধ, সেইদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ আমার মনে একটা কথা জেগে উঠল! আজ ভাবতে গেলে লজা হয়, কিন্তু সেদিন নির্লজ্জের মতই ভেবেছিলাম, মহীতোষকে গিয়ে চমকে দিলে কেমন হয়? যদি গিয়ে বলি, জু-তে যার সঙ্গে দেখা করতে স্থা আসত, সে আর কেউই নয়, আমি! কর এবার ডাইভোর্স, স্থাকে নিয়ে আমি—

কিন্তু সে-ছিল আমার মুহূর্তের চিন্তা। আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জুতে সেদিন স্থা অক্ট কঠে বলে উঠেছিল, বড় কন্ট, জান অনিমেষদা।

ওর মুখের সেই প্রথম 'অনিমেষদা' সম্বোধন জীবনে কখনও ভূলবার নয়। লোহার রেলিংয়ে রাখা আমার হাতখানার ওপর ওর হাতখানা ছুইয়ে রেখে বললে, জলের রেখা দেখতে পাচ্ছ? ধারাগিরি যাবার পথের সেই ঝরনার মত, নয়?—জলের ওধারের ওই বড় বড় গাছ-গুলো? সেই বনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়, না? আমি ওই হরিণ-গুলোকে দেখতে আসি—না এসে পারি না—ওদের ওই যে অবাক হয়ে তাকানো! ওই হরিণ-চোখের মধ্যে আমার সব আছে জান? কোথায় হারিয়ে গেল আমার সেইসব দিন! কেন ওরা ফিরে আসে না!

ন্তক হয়ে ছিলাম বহুক্ষণ ওর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তারপর হঠাৎ-ই মনে হল, পিছনে-পিছনে লুকিয়ে-লুকিয়ে আসে নি তো মহীতোষ ?—না। তা আসে নি। এই একটা জায়গায় তার ভুল হয় নি।

# একটি धारतत भीष

হৈমন্তী শিশিরবিন্দু পড়েছে একটি ধানের শীষের ওপরে। এত বড় আশ্চর্য ঘটনা কী কোনদিন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছে সুকুমার ? বিশালকায় আমগাছটার গোড়ায় বাঁধানো বেদী, তারপরেই উধাও ধানক্ষেত। মাঝে, কোন একটা আলিপথের ওপরে ঝুরি-ফেলা প্রকাণ্ড একটা বটগাছ থমকে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে এখান থেকে। আরও দূরে দৃষ্টি ফেললে আম-নারিকেল-বেণুবন-মিঞ্রিত একটা সবুজ বনরেখা চোখে পড়ে, তার আড়ালে ভিন্ন কোন গ্রাম।

স্থমা কিন্তু ব্যাপারটা প্রথম থেকেই ভাল মনে নিতে পারে নি।

অনিল যখন তাকে ডেকে চিঠিটা পড়ে শোনাল, তখন কয়েক মুহূর্ত

সে অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, কথা বলতে পারে

নি। অল্ল একটু হেসে অনিল বলেছিল, অমন করে তাকিয়ে আছ

কেন! আজকেই সে আসছে। দশটার মধ্যে বেরুব, সেই বহরমপুর
থেকে তাকে নিয়ে আসতে হবে তো ?

বহরমপুর শহর থেকে ছয়-সাত মাইল দূরে এই গ্রাম। স্থমার মুখের কথা ফুটল এতক্ষণে—সত্যি বলছ! সে আসছে এখানে! কিন্তু, কেন?

- এমনি। বেড়াতে। ছদিন কি তিনদিন থাকবে লিখেছে। আমি আরও কিছুদিন ধরে রাখতে চেষ্টা করব। নতুন জায়গায় আসছে, কখনও তো আসে নি আগে, একটু ঘুরে বেড়িয়ে দেখুক সব।
- —আহা ! স্থম। বললে—বেড়ানর যেন অভাব তার ! সর্বন্ধণই তো হিল্লি-দিল্লি করে শুনেছি ! একা মানুষ, টাকারও তো অভাব নেই ! কিন্তু, হঠাৎ এখানে আসার শথ হল কেন তাই ভাবছি ।

অনিল আবার একটু হাসল, বলল, আসতে কী চায়! আনিই চিঠির পর চিঠি লিখে— —তাই বল !—স্থমার কাছে এতক্ষণে সমাধান হয় রহস্যের, বললে, তুমিই আনাচ্ছ তাকে চিঠি লিখে। কিন্তু তোমার চিঠির কথা ঘুণাক্ষরেও তো জানাও নি! আমি বাধা দিতাম ?

ঈষং লক্ষিত হয়ে অনিল বলেছিল, না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, মানে, বোঝই তো, একসঙ্গে কলেজে পড়েছি আমরা—

গন্তীর, দৃঢ় কণ্ঠস্বরে স্তমনা বলেছিল, সত্যি কথা। বাধাই দিতাম।
—কেন ?

স্থমনা উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলেছিল, তাকে এখানে আনার পিছনে কত নিষ্ঠুরতা যে প্রকাশ পায়, দেটা ভেবে দেখেছ ?

— নিষ্ঠুরতা! একট্ অবাকই হয়েছিল অনিল, নিষ্ঠুরতা হবে কেন, বরং—

কিন্তু স্থমার চোথের দিকে তাকিয়ে কথাটা সে শেষ করতে পারে
নি। ছলছল ছটি চোথ স্থমার। মুখখানা নিচু করে সে বোধ হয়
রান্নাঘরের দিকেই যাচ্ছিল, পিছন থেকে ডেকে উঠেছিল অনিল—যাচ্ছ
কোথায় ? এসেই যখন পড়ছে স্থকুমার, তখন একটা ঘরের ব্যবস্থা—
মানে, কোনু ঘরটা ওর জন্ম ঠিক করে দেই বল তো ?

—তোমার বাড়িতে ঘরেরও অভাব নেই, লোকেরও অভাব নেই। যেটা হোক ঠিক করে দাও। আমি ও-সবের মধ্যে নেই। থোকা ঘুমুচ্ছে, ক্রিরি-ঝিকে ওর কাছে ডেকে দিয়ে আমি রান্নার তদারকিতে চললাম।

স্বামী-স্ত্রী, ছ-মাসের ছোট্ট শিশু—ছোট্ট সংসার, কিন্তু আয়োজন প্রচুর। অনেক জনি, অনেক গাছপালা, অনেক পুকুর, অনেক ক্ষেত্ত, অনেকগুলি ঘর নিয়ে একতলা বাড়ি, ঝি-রাঁধুনী-চাকর-অফিসের লোকজন-গোয়ালঘর-হাল- বলদ-ট্রাক্টর- মোটরলরী- ফেন্সন-ওয়াগন— এলাহী কাণ্ড! স্লকুমার দেখে দেখে বিশ্মিতই হয়ে গেল, বললে, ইউরোপ ঘুরে এসে শেষ পর্যন্ত গ্রামেই বাস করছ শুনে খুশী হই নি, কিন্তু, এসে যা দেখছি—এ তো চমংকার!

অনি**ল বললে,** সবই পিতৃদত্ত। আমি একটু আধুনিকতার প্রলেপ দিয়েছি এইমাত্ত। বাইরের মহলে অফিস বসিয়েছি। তেমন কিছু নয়, বিদেশে গিয়েছিলাম কৃষিবিছা শিখতে, দেশে এসে কাজে লাগাচ্ছি সে বিছেটা। কিন্তু তোমার খবর কী ? ঘুরে ঘুরেই কাটাবে ?

হেসে উঠল স্তকুমার, বললে, তা কাটাব। কিন্তু, অনিল, তোমার আর সব ?

- বাবা গত হয়েছেন, সে তো জানই।
- —শুনেছিলাম। মা ?
- **—কাশী**তে থাকেন ?
- —তোমার দিদিরা ?
- —শ্বশুরবাড়িতে। মাঝে মাঝে আসে।
- —যতদূর মনে পড়ে, তোমার ছোটভাইবোন তো কেউ ছিল না।
- —না। আমিই ছোট। ছই দিদি আর আমি। তিন ভাইবোন। বল নতুন করে আর কী পরিচয় নেবে ় সবই ভুলে গেছ দেখছি।

একটু অপ্রতিভের মত হাসল স্থকুমার, না না, কিছুই ভুলি নি—

—ভুলেছিস। মাত্র চার বছরের অদর্শন আমাদের, এর মধ্যে সবই তুই—

বাধা দিয়ে বলে উঠল হুকুমার—না রে না, ভুলি নি। বউদি কোথায়! আর বাচ্চুটা! কী নাম রাখলি!

ভোরবেলায় উঠে সুকুমার যায় বেড়াতে, ওদের বাগান্টাতেই যায়।
বসে গিয়ে সেই শানবাঁধানো আমগাছটার বেদীর ওপরে। সামনে
হেমন্তর ফসলভরা ক্ষেতের ওপর দিয়ে বাতাদের হিল্লোল বয়ে যায়।
কিন্তু আর থাকা হবে না এখানে। মাত্র খেয়ালের মাথায় চলে আসা।
নইলে এবার রামেশ্রম হয়ে একেবারে সিংহল ঘুরে আসার অভিলাষ
আছে।

বাচ্চার ঘুম ভাঙে সবার আগে। হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করতে থাকে, একসময় উপুড় হয়ে যায়, 'য'-'য' করে কী যেন বলতেও চেষ্টা করে, কিন্তু ঐ 'য' ছাড়া কিছুই ফোটে না মুখে।

ওঠে স্থমা। অনিলও উঠে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে। তার অফিসের নিয়ম অন্তুত। ছটা থেকে বারোটা। শীত-গ্রীম্ম-বারোমাস। কাজের চাপ বাড়লে, বিকেলে পাঁচটা থেকে একঘণ্টা কি ছু ঘণ্টার জন্ত কোন কোন কর্মচারীকে আসতে হয় ওভারটাইম খাটবার জন্ত। অনিলের মতে, ট্রপিক্যাল দেশে মানুষকে দীর্ঘ বয়স পর্যন্ত কর্মক্ষমত। বজায় রাখতে হলে সকালবেলায় কাজকর্ম করাই প্রশন্ত।

স্থমা বললে, শুনছ?

#### —কী **?**

- —তোমার বন্ধুর বিমর্থ ভাবটা লক্ষ্য করেছ? বলেছিলাম না ? মানুষ কি কখনও ভুলতে পারে ? পারে না।
- —তোমার খালি ঐ চিন্তা! আমি অফিসে বসলাম। ও কিরে এলে ডেকে পাঠিয়ে। চা খাওয়া যাবে।

বারবার কিন্তু নিজেই আনমনা হয়ে যাচ্ছে স্থবমা। বাচ্চাটা খেলতে খেলতে অয়েলক্লথের ওপর পিছলে খাট থেকে নেমে যাচ্ছে, তাকে যথাসময়ে টেনে ওঠাতেও বুঝি দেরি হয়ে যায় স্থবমার!

চারবছর আগে কলকাতায় ছই বন্ধুই তাদের বাড়ি আসত। বাবার সঙ্গে আলাপের সূত্র ছিল ওঁর, সেই সূত্র ধরে ক্রমে ক্রমে স্থকুমারও আসতে লাগল। স্থমা তখন আশুতোবে, ফাস্ট' ইয়ারে। স্থমনাও তাই। পিঠোপিঠি ছ বোন, মাত্র একবছরের ছোট-বড়। একই 'বিষয়' নিয়ে একই 'সেকশনে' একই ক্লাসে পড়ে তারা। যমজ নয়, কিন্তু বহুলোকে যমজ বলে ভুল করত তাদের। প্রায় একই রকম নাকি দেখতে ছিল তারা। একই ধরনের শাড়ি আর রাউজ পরে ছ বোনে কলেজে আসত হেঁটে। বেশী দ্রে নয় বাড়ি থেকে কলেজ, স্থতরাং ট্রাম-বাসের হাঙ্গামা করতে হত না। ছজনে একদিন হেঁটে আসছে, স্থমনা হঠাৎ একসময় কী মনে করে যেন ফিক করে হেসে ফেলল, বলল, এই দিদি, জানিস ?

## —কী <sup>१</sup>

স্থমনা বললে, কাল না, আমি নিচের ঘরে বসে পড়ছি তো ! অনিলদা এল। পিছন ফিরে বসে আছি টেবিলে, মুখ দেখতে পায় নি। আমাকে 'স্থমা' বলে ভূল করে— স্থান কাল ভূলে হি হি করে হেসেই উঠল সে।

চাপাশ্বরে ত্রন্তে বলে উঠল স্থ্যনা, রাস্তার মধ্যে হাসছিস কী অমন করে! অসভ্য!

কোনক্রমে হাসির উচ্ছাসটাকে থামিয়ে দিয়ে মুখ লাল করে স্থমনা বললে, তোমার ইয়েকে অমন ভুল করতে বারণ করে দিয়ো কিন্তু।

--- আহা, কথার কী ছিরি!

ञ्चमा तांश करत मूथ घुतिरा निल।

সেদিনই কলেজ থেকে ফেরার পথে। গলির নির্জনতায়। স্থমনা বললে, রাগ করলি দিদি গ

#### --ना ।

—ওই দিদি!—স্থমনা একদিন আচমকা ওকে বলে বসল, ধর্ অনিলদা যদি আমাকে বিয়ে করে, আর স্থকুমারদা তোকে—

স্থমণা তীব্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, তোর বৃঝি মনে-মনে এই ইচ্ছে।

— আমি! — নাটকীয় ভঙ্গিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্থমনা বলেছিল—
Any port in the storm!

ওর ভাব-ভঙ্গিতে সুষমাও হেসে ফেলেছিল অবশেষে, বললে, storm নাকি ?

—নয়!—চোখে মুখে অভুত একটা ভাব এনে ছষ্টুটা বলেছিল, মনের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড়। পদাবলী আওড়াব ?

## —জ্যেঠা মেয়ে!

আরেকদিন। পাশাপানি ছটো খাটে শুরে। রাত প্রায় এগারটা। কী যেন একটা বই পড়ছিল স্থমা তন্ময় হয়ে। হঠাৎ চমকে উঠল স্থমনার গলার স্বরে।—ইটারে দিদি, "The hand that rocks the cradle, rules the world" মানে কীরে ?

## —ঘুমুস নি ?

মাধা-ঝাঁকি দিয়ে হুমনা বললে, না। বল্ না মানেটা। তুই তো ভাল ছাত্রী, ব্লাতদিন বই মুখে করে আছিদ। সাধে কি আৰু অনিলদা ভোকে—

#### <u>-ফের !</u>

ट्टरम डेर्रन ।

মাণাটা বালিসের ওপর রেথে ক্লান্ত কণ্ঠে সুমনা বললে, সত্যি দিদি, এই খানে তফাত। বেশীক্ষণ বই নিয়ে থাকলে আমার কেমন যেন মাথ। ধরে ওঠে! পড়াশুনা আমার দারা হবে না। তার চেয়ে আমি বরং— বলে, কথাটাকে শেষ না করে, আপন মনেই মুখে আঁচলচাপা দিয়ে

বইটা মুড়ে রেখে এবার স্থমমাই প্রশ্ন করে, অনিলদাকে বৃঝি ভোর খুব পছনদ গ

- খু-ব। অমন ছেলে হয় না। স্মার্ট।
- —আর, স্তুকুমারদা।
- —ও? ও তো একটা ড্রিমার। খালি স্বপ্ন দেখে।
- —কিন্তু, ভেবে দেখ্, বড়লোক। অনেক টাকার মালিক।
- —তা হোক। টাকা ধুয়ে জল খাব নাকি?

মনে-মনে একটু হেসে স্থমা বললে, দেখ স্থমি, স্থপ্প দেখতে পারে কজন ? আমার কিন্তু বেশ লাগে ওকে। স্থপুরুষ।

মাথাটা তুলে এবার প্রায় উঠেই বসে স্থমনা, বলে নিবি তুই ?

- —ধেৎ !
- —সত্যি। আমার ভাল লাগে অনিলদাকে। কেমন উল্লমনীল পুরুষ, কাজের মাহুষ, কাজ না করে থাকতে পারে না। দেখছি তো! সোস্থাল গ্যাদারিং অর্গানাইজ করা, বন্থাত্রাণে সাহায্যে যাওয়া, স্বার পুরোভাগে আছে অনিলদা। স্কলার হিসাবেও ব্রিলিয়াণ্ট।

আরেকদিন। স্থমনা বললে—ই্যারে দিদি।

- —কী <u>የ</u>
- —কাল পিক্নিক্ পাটিতে অনিলদার সঙ্গে আমাকে অত মিশতে দিচ্ছিলি কেন, নিজে দুরে দূরে থেকে ? ভয় করে না ভোর ? যদি আমি সভ্যি কেড়ে নি !
  - —তানে না।

সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন নির্বাক হয়ে গিয়েছিল স্থমনা, তারপরে,

অনেকক্ষণ পরে বলেছিল, আমি খুব ভালগার, না রে দিদি? যা তাবলি—-

-- দূর, তা কেন ?

স্থমনা হঠাৎ ওকে ছহাতে জড়িয়ে ধরে একেবারে টুক করে চুমুই খেয়েছিল, বলেছিল, ভীষণ ভালবাসে তোকে অনিলদা। ভালবাসবারই মত মেয়ে তুই।

স্থমা নিজেকে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে ওকে বসিয়ে দিয়েছিল নিজের সামনাসামনি, বলেছিল, তোর কাছে আমি ? তোকে খুব—খুব
—খুব ভালবাসে স্কুমারদা। বিশ্বাস কর।

আরেকদিন।

- —िमिमि १
- —কীরে গ
- —ঠিকই বলেছিস।
- **—কী** ?

স্থমনা বললে, ভীষণ ভালবাসে। ওই স্তকুমার।

- -কাকে ?
- আমাকে।

বলতে বলতে বালিসে মুখ ঢেকে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল স্থমনা। কী একটা সন্দেহ করে ওর কাছে গিয়ে তুহাতে ওর মুখ তুলে ধরতেই—

- এ की, काँप छित्र।

স্থমনা ধরাগলায় বলে উঠল, কেন ও আমাকে অত ভালবাসে। উত্তর দেয় নি স্থমা। দিতে পারে নি।

- -- मिनि १
- **—कौ** ?
- —বিয়ে করতে চায়!
- —বেশ ত।
- —আমি রাজী হব না।

স্থমাই এবার অবাক হয়, কেন?

#### <del>---ना ना ।</del>

তা-ই হয়। ছই বন্ধু রই বিয়ে ঠিক হয় ছই বোনের সঙ্গে। কিন্তু, বি-এ-র পর। ততদিনে অনিল ঘুরে আসবে ইউরোপ। সুকুমারেরও তেমনি ইচ্ছা। সে যাবে—হিমালয়ে। কাশ্মীরে। ঘুরতে। দেশ দেখতে।

স্থমনা দিদির কাছে এসে ঠোঁট উল্টে বললে, অভিমান !

- ওর, না, তোর ? বিয়েটা করে যা না ওর সঙ্গে, কাশ্মীর ঘুরে আয়।
- —তীর্থ করতে !—স্থমনা বললে, না। উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে আমি পারব না।
  - —আমার কিন্তু বেশ লাগে!

বলেই স্থমা আর দাঁড়ায় নি, সরে গিয়েছিল অন্তদিকে।

আপন মনেই বলে উঠেছিল স্থমনা, দিদিটা ভীষণ চাপা। কিছুই বোঝা যায় না।

তারপর ? ছই বছর পরে ফিরে এসেছিল অনিল। বিয়েও করেছিল স্থমাকে। কেটে গেল আরও ছবছর। এই তার বাড়ি, এই ফার্ম, এই তার শিশু। কিন্তু স্থকুমার ? সে ফিরেছিল আরও আগে। কী যে হল, বেঁকে বসল স্থমনা—বিয়েই করব না। পড়ব। পড়াশুনা নিয়ে থাকব।

মুখখানা যেন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল স্থকুমারের। দেখে মায়াও হয়েছিল। স্থমনার ঘরে গিয়ে সেদিন বকেও ছিল তাকে। কিন্তু তাকে টলাবে কে? বাবা নিজে এসেও পারলেন না। মা-মরা মেয়ে তারা ছটি বোন, বাবার বড় আদরের। আদর করতেই জানেন তিনি, শাসন করতে জানেন না।

বসবার ঘরে ফিরে এসে দেখলে স্থমা চেয়ারটা শৃত্য, স্থকুমার কখন উঠে চলে গেছে! তারপরে বোধ হয় একদিন এসেছিল। স্থমা বাড়ি ছিল না, মামাবাড়ি গিয়েছিল বৃঝি বেড়াতে। কিন্তু সেই শেষ। আর তার দেখা মেলে নি। এমন কি, ওদের বিয়েতেও সে আসে নি। নৈনীতাল থেকে চিঠি লিখে শুভেচ্ছা জানিয়েছে শুধু।

বিয়ে-থা করে নি, ঘুরে ঘুরেই সে বেড়াত। দূরে দূরে। কলকাতার আসত না কখনও।

ছ-সাত-মাস আগে। খোকা তখন স্থমার পেটে। বাবা নিজে লিখেছিলেন চিঠি। 'স্থমনা সবে উঠেছে কঠিন অস্থ**ং থেকে।** কঠিন হার্টের রোগ। ওকে তোমার ওখানে পাঁঠাচ্চি। চেঞ্জ দরকার।'

অনিলের উৎসাহের সীমা ছিল না। কিন্তু ওকে দেখে চমকে উঠেছিল স্থমা।—এ কী চেহারা হয়েছে তোর!

- —ভাল হয়ে যাবে। তোমাদের কাছে কদিন থাকি।
- —থাকবি বই কী। তোর জামাইবাবু—

বাধা দিয়ে অনিলের মূখের দিকে তাকিয়ে একট হেসেছিল স্থমনা—
তা-ও ত বটে। অনিলদাকে জামাইবাবু বলতে হবে, না ? বিয়ের
সময় 'হাা' 'হুঁ' করে সেরেছিলাম, এখন তো তা চলবে না।

হেসে ফেলেছিল অনিল—তেমনিই আছ দেখছি!

দিন কয়েক পরে। ঘুরে বেড়িয়ে ফিরে এসেছে স্থমনা। অনিল তখন ভিতরে এসেছিল কী একটা কাজে। তার দিকে সপ্রশাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল স্থমনা—দেখে এলাম কর্মীর রূপ। পুরুষের রূপ তার কর্মের মধ্য দিয়েই ফুঠে ওঠে, আমরা মেয়েরা সেটা দেখে তৃপ্তি পাই।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল অনিলের মুখ, বললে, তোমার ভাল লাগল!

—চমৎকার লাগল অনিলদা — উচ্ছুসিত হয়ে বলতে লাগল মেয়েটা—"The hand that rocks the cradle, rules the world" মানে কীরে দিদি?

অনিল হাসি চেপে বেরিয়ে গেল ম্বর থেকে। স্থমা জিজ্ঞাসা করল—

— এম্-এ পড়া মেয়ে বি-এ পর্যস্ত পড়া-কে মানে জিজ্ঞাসা করছিস f

—রাগ করিস না দিদি। স্থমনা তার পিঠের ওপর হাতটা রেখে বলে উঠল, এ সবই তোর অমুপ্রেরণা। তোর প্রেরণাতেই জামাইবাব্ পরিপূর্ণ কর্মী হয়ে উঠতে পেরেছেন।

স্থ্যমা হঠাৎ বলে উঠল, কিন্তু আরেকজন ? তার খবর জানিস কিছু ? স্থ্যমনা শুধু বলল, না।

ঘটনাটা ঘটল অতি অকস্মাং। তুপুরবেলা থেকেই কেমন যেন আকাশটা মেঘে ঢাকা ছিল সেদিন। লালবাগ গিয়েছিল স্থমনা অনিলের সঙ্গে বেড়াতে। ফিরে এসে বললে, খুব ঘুরেছি দিদি! সেই যে খুব স্থন্দরী বেগম সিরাজের, যাকে সন্দেহের বশে ঘরের দরজায় দেয়াল গেঁথে মেরে ফেলেছিল সিরাজ, তার কবরটাও দেখে এসেছি। এখন হাঁপ লাগছে।

সেই রাত্রি থেকেই অবস্থা গেল খারাপের দিকে। ডাক্তার, ওষ্ধ-পত্রর স্থ-ব্যবস্থা তো হলই, জরুরী তার গেল কলকাতায়—বাবার কাছে।

বুকটা ছহাতে চেপে বারবার বলতে লাগল স্থমনা, বুকের এই-খানটায় বড্ড যন্ত্রণা দিদি!

বোধ হয় পাগলের মত হয়ে গেল অনিল। ইনজেকশন-রত ডাক্তারকে ব্যাকুল হয়ে বারবার বলতে লাগল, ওকে বাঁচাতেই হবে ডাক্তার। তারপরে স্থমার দিকে ফিরে বললে, বোধ হয় আমার জন্মই এমনটা হয়ে দাঁড়াল। কেন ওকে আমি লালবাগ দেখাতে নিয়ে গেলাম!

—শাস্ত হও দেখি, তুমি অধীর হলে চলবে কেন।

এলেন বাবা। কিন্তু এত ত্র্বল-হার্টের রোগিণীকে স্থানান্তর করা সম্ভব হল না। কলকাতা থেকে নামজাদা ডাক্তারই সঙ্গে করে এনে-ছিলেন বাবা, যে-ডাক্তার ওর চিকিৎসা করেছিলেন আগে। এক কথার, চিকিৎসা বা যত্ন, কোনটাতেই কোন ক্রটি ঘটে নি!

রোগভোগের তিনদিনের দিন—রাত্রে—চারদিক যখন নিযুত্তি— আচ্ছন্নভাব থেকে যেন হঠাৎ জ্বেগে উঠল স্থমনা, আন্তে আন্তে ডেকে উঠল, দিদি ?

রাত তথন গভীর। অনিল হুষমাকে ডেকে দিয়ে নিজের দরে গিয়ে

সবে শুয়েছে। বাবা বাইরের থেরা-বারান্দায়—ইব্দিচেয়ারে এতক্ষণে বোধ হয় তন্দ্রাভিত্যত হয়ে পড়েছেন। অস্ত ঘরে ডাক্তার।

স্থম। উন্মুখ হয়ে ওর মুখের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, কিছু বলবি ?

মাথা নেড়ে স্থমনা জানাল, ইয়া।

—বল।

ক্লিষ্ট কঠে স্থমনা বললে, দিদি—দোষুকী আমার ?

- —কিসের দোষ ?
- —চলে গেল কেন সে ?

বুঝতে পারলে, কার কথা বলছে স্থমনা। তার কথা মনে করে দীর্ঘ নিশাস ফেললে স্থমা।

স্থমনা বললে, আমার মনটাকে আমি নিজেই ব্ঝতে পারলাম না দিদি।

—আর কথা বলিস না, তোর কণ্ট হচ্ছে।

্বাধা দিয়ে বলে উঠল স্থমনা—না না, কণ্ট না। তাকে অবহেলাই করতাম। ভাবতাম, আমাকে ভালবাসাটা তার একটা খেয়াল। বড়লোকের মনোবিলাস। আমাকে পেলেই সব সাধ তার মিটে যাবে। তাই প্রাণপণে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতাম!

—ব্ঝেছি রে। সুষ্মা বললে, মন গুমরে গুমরে থেকেই অসু**খটা** বাধিয়েছিস।

মান হাসল স্থমনা। বললে, ক্ষমা কর্ দিদি। ভাবুক ছেলেদের পছন্দ করতাম না। ভাল লাগত জামাইবাবুকে। চুপিচুপি চোরের মত এসেছিলাম এবার তোদের সংসারে। কী যে ভাল লাগল জামাইবাবুকে দেখে! মনে মনে হিংসাও হল তোর ওপর। লালবাগে আমিই তো জোর করে নিয়ে গেলাম জামাইবাবুকে।

--জানি। সব জানি। আর তুই কথা বলিস না।

রীতিমত হাঁপাচ্ছে স্থমনা, তবু থেমে থেমে কোনক্রমে বললে, লক্ষ্মীটি
—দিাদ আমার, বলতে দে, আর বোধহয় বলবার সময়টুকুও পাব না।

বলে, দিদির একখানা হাত আঁকড়ে ধরে নিজের বৃকের ওপার টেকে নিয়ে এসে বললে, কিন্তু লালবাগের সেই কবরগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎই মনে হল, এ কী ভূল করলাম আমি! আমার মন এ কী চাইছে আজ! বৃষতে পারি নি, জামাইবাবৃকে মনে মনে যা দিয়েছি, তা শ্রহা, প্রেম নম্ন।

থেমে গেল।

—তোর কপ্ত হচ্ছে রে, থাক।

—না না, স্থমনা তেনে তেনে বলতে লাগল, হঠাংই ব্ৰলাম এ কথা। ব্ৰেই তার কথা মনের ওপর পাথরের মত চেপে বসল। মনে হল, আমার থেকে অনেক বড় সে। তাকে ব্যতে পারি নি। ব্যতে গিয়ে তার নাগালও পাই নি। একটা দিনের কথাই বেশী করে মনে পড়ল। এসে, চুপচাপ যেমন সে ঘরের একদিকে বসে থাকে, তেমনি বসে আছে। আমি ভিতরের ঘরে কত কী কাল সারলাম, কত কী গানের স্থর গুনগুন করলাম, তার কথা মনেও হয় নি। ঘণ্টা হয়েক পরে ও-ঘরে গিয়ে দেখি, তেমনি বসে আছে নিশ্চল হয়ে। পুরুর্বর এ দীনতায় বড় রাগ হয়ে গেল। বললাম, লজ্জা করে না! কেন আসেন আপনি!—দিদি গো, কথা ভো নয়, যেন চাব্ক মেরেছিলাম ওর মুখে। বিবর্ণ-বিষল্প মুখ্যানা একবার তুলে ধরল আমার দিকে, তারপরে সেই যে নিচু করলে মুখ্যানা, আর ওঠাল না। রাগের-মাথায় ভারপরে কত কি বলেছিলাম মনে নেই—সে তেমনি নীরবেই উঠে, নীরবেই বেরিয়ের গেল। সেই যে গেল, আর এল না। আর দেখাও হল না তার সক্রে ।

মুষমা বললে, এত যে ভালবাসিস তুই, সে তা জানে ?

—জানবে কেমন করে! তাকে যে অপমান করেছি—তাকে বে তাড়িয়ে দিয়েছি—নিজের মনটাকেই কী ভাল করে জানতাম।—তাকে ধরে রাখতে পারি নি।

স্থানাকে ধরে রাখতে পারে নি ওরা। সমস্ত যত্ন আর চিকিৎসার বন্ধন ছিন্ন করে সত্যিই সে একদিন চলে গেল। শেষের দিকে বাক্রোধ হয়ে গিয়েছিল ভার, নীরবে চোথ দিয়ে শুধু জ্বলই পড়েছে, একবারও জার মুখ ফুটে বলতে পারে নি হুকুমারের কথা।

স্থমনার সে রাত্রের কথা এক স্থমনা ছাড়া কেউ জ্ঞানে না। কাউকে বলেও মি স্থমনা, বলতে পারেও নি, স্থামীকেও না। যে চলে গেল, তার কথার জ্বের টেনে আর কী হবে ? শুধু মৃত্যুর খবরটা জ্ঞানিয়ে স্থকুমারকে চিঠি দিয়েছিল অনিল। সেই স্থকুমার আজ্ঞ এতদিন পরে এখানে, এই বাড়িতে, যেখানে শেষ নিঃখাস ফেলে গ্রেইসমনা। এখানে এসে বারবার ভর মনে পড়বে স্থমনার কথা, মনটা হুঃখের ভারে ভ্রেঙে পড়বে। এখানে ভকে আসতে বলাটা নিষ্ঠুরতারই নামান্তর নয় কী ? তাই, তার এখানে আসবার ব্যাপারে স্থমার সায় ছিল না, একেবারেই না।

ভা-ই হলো। স্থমনারই মত খুব ভোরে ওঠে স্থকুমার, স্থমনারই মত সেই আমগাছটার গোড়ায় শানবাঁধানো বেদীর ওপর গিয়ে বসে থাকে স্বোজ। কমই কথা বলে। স্থমার সঙ্গে তো নয়-ই, অনিলের সঙ্গেও জ্যেম নয়।

## --কৰে যাবে?

স্থ্যমার এই অভাবিত প্রশ্নে বিস্মিতই হল অনিল—বললে, কে ?

- —সুকুমার। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে অনিল, ছিঃ—কী বলছ তুমি! ভোমার কষ্ট হয় না ?
- —হয় না!—হয়মা বললে, খৄবই কট হত ওর ভাবভিঙ্গি দেখে।
  বেচারী। একদিন বলেওছিলাম, যা হবার হয়ে গেছে, এবার বিয়ে-টিয়ে
  করলে হয় না ? তা মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল,
  কললে, কী হবার হয়ে গেছে! —কথাটা এমন ভাবে বলে উঠল, আমি
  একটু অপ্রস্তুতই হলাম। বললাম, আমি হ্রমনার কথাই বলছি।—উত্তরে
  চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপরে মুখ নিচু করে বললে, ভুল হচ্ছে,
  হ্রমনা কোনদিনই আমাকে ভালবাসে নি! বলেই আর দাঁড়াল না,
  সয়ে গেল কাছ থেকে।

मन निरंग्रहे अथमात्र कथाश्वील एमहिन जनिन, तलाल-जाभिक

চেপে ধরেছিলাম সেদিন। বলেছিলাম, এবার বিয়ে কর। তা একট্ হেসেই চুপ করে গেল, আর কিছু বললে না।

- —এভাবেই কাটবে ?
- —কাটুক !—অনিল তার অফিসের দিকে যাবার উত্যোগ করে বললে, —ওর থেয়ালে বাধা দিয়ে লাভও হবে না। থাকুক এখানে যতদিন খুশি, কিছু বোল না যেন, যত্ন-আত্তি কোর।
  - তুমিই তো করছু যা কুলার। আমার বয়ে গেছে!

অনিল ফিরে ঘুরে দাড়াল ওর মুখোমুখি, বলল, অত রাগ কেন ওর ওপরে ?

স্থ্যা বললে, তা সত্যি। আগে মায়া হত, এখন রাগ হচ্ছে।
—কেন ?

অন্ত তীক্ষ অথচ চাপা-স্বরে বলে উঠল স্থ্যমা, পুরুষমানুষের অন্ত হা হুতাশ কেন ? তা-ও যদি কিছু পেয়ে থাকত স্থমনার কাছ থেকে!

- —পায় নি ?
- —না না না !—আকস্মিক উত্তেজ্বনার আবেগে যেন পরধর ক্রে কেঁপে উঠল স্থমা—স্থমনা কোনদিন ওকে ভালবাসে নি । কোনদিন চায় নি ওকে স্থামিরূপে।

বলেই ফিরে এল নিজের খাঁটটার কাছে। বাজুটা ধরে মুখ লুকাল। অনিল লক্ষ্য করল না, কী যেন ভাবতে ভাবতে চলে গেল নিজের কাজে। ধীরে ধীরে মুখ তুলল স্থমা। যে কথা দে তার স্বামীকে এখন বলল, স্বাই জ্বানে দে কথা। ভাগ্যহত বার্থ প্রেমিক ওই স্থক্ষার। অনুকম্পা জ্বাগে, সেহ জ্বাগে, মায়াও হয়।

কিন্তু সত্যিই কী তাই ? প্রেম কী ওর ব্যর্থ ? একজ্বনের হৃদয়ের ফুগোপন প্রেমের ঐশ্বর্যে মহিমান্তি নয় কী ও ? আর ওর স্বামী, ওই অনিল ? ওই কাজ-পাগল লোকটা তো সেদিক থেকে ভিখারী !

কথাটা বিহ্যান্তর ঝিলিকের মত মনের কোণে জ্বেগে উঠতেই নিজের মাথাটা ত্ব হাতে চেপে ধরঙ্গ স্থমনা। সেদিনও ভোরবেলা সামনের খেতের দিকে মুখ করে সেই বাঁধান কেনীটার ওপরে চুপচাপ বসে ছিল সুকুমার। উধাও ধানখেতের ওপরে বাতাসের হিল্লোল অভুত এক দৃশ্যের অবতারণা করেছে। সুকুমারের ঠিক সামনেই, যেখান থেকে ধানখেত শুরু হয়েছে, সেখানে টলটলে একটু জল আরুনার মত স্থির হয়ে আছে, সেখানে বাতাস এসে পেঁ ছি কোনও টেউ তুলতে পারে নি। শুধু দুরু-দিগন্ত থেকে সুর্যোদয়ের রক্তিম বিভা এসে ছুঁয়ে যাছে। ছোট-ছোট কেটা সাদা-পাখার প্রজাপতি কোখা থেকে ছুটে এসে খেলা করছে সামনে। স্লার ওই যে ধানের শিষ! টলটলে স্থির-জলের ঠিক পাশেই একটি শিষ দলছাড়া হয়ে অক্টোনিক যেন মুখ ফিরিয়ে আছে অভিমানে। শিষটির মাথায় ঠিক এককোঁটা শিশির জনে আছে কোন বঞ্চিতার অঞ্চবিন্দুর মত—বাতাস তবনও টের পেয়ে মুছে দিতে পারে নি, মুক্তোর মত ঝলমল করছে প্রথম সুর্যের আলোর কোমল স্পর্শে! দেখে দেখে ফেরে না চোখ। কত দুরু-দুরান্তর—দেশান্তরই তো ঘোরা হল—কিন্তু এত কাছে এত জ্বর্দ্র ঐশ্বর্য তো কোনও দিন চোখে পড়ে নি তার।

## **—আসব** ?

চমকে উঠল স্থকুমার। তারপর অবাক হয়ে তাকাল স্থমাকে দেখে। এমন করে এত কাছাকাছি কিন্তু কোন দিনই আসে নি স্থমা। বললে, একটা কথা বলতে এলাম।

## --কী १

—সুমনাকে ভূপতে পারছ না বৃঝতে পারছি। এখানে থাকলে পারবেও না।

সেই ধানের শিষের একবিন্দু শিশিরের দিকে শেষবারের মত ভাকিয়ে উঠে দাঁড়াল স্থকুমার, বললে, আজই যাব। তাকে ভূলে গিয়েছিলাম, কিন্তু এখানে এসে নতুন করে মনে পড়ছে।

- -এখানে সে শেষ নিশ্বাস ফেলে গেছে বলে ?
- --- না এখানে সে বেঁচে আছে বলে।
- —বেঁচে পাছে!

—হাঁ।—অন্ত অবিশ্বাস্থা এক স্থরে বলে উঠল সুকুমার—নিজের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখেছ ? তৃই বোনের চেহারার মিলের কথা বলছি না, বলছি রুচির কথা। সে যা হতে চেয়েছিল, তুমি আজ হয়েছ তাই। তুমি যা হতে চেয়েছিলে, সে হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাই। দে ঘর করত, তুমি পড়াশুনা করতে। তা না হয়ে সে পড়া ধরল, তুমি করলে ঘর। না না, অমন চমকে উঠো না। এই ক-বছর আমি মালুষের বিচিত্র মন নিয়ে ক্রেমাগ্লাভূ ভেবেছি।—

আরও অনেক কথা কিন্তু সব কথা কানে যায় নি স্থমার। তার
মনে হচ্ছিল, সে বৃঝি কাঁপছে, তার পায়ের তলার মাটিটুকুও বৃঝি সরে
যাচ্ছে। কোনক্রমে বলে উঠল—না না, তৃমি ভূল করছ। স্থমনার
কথা আমি জানি। শেষ সময়ে সে যা বলে গেছে—থেমে গেল স্থমা।

স্তুমার ব্যগ্রকণ্ঠে বলে উঠল, বল, কী বলে গেছে ? বল ?

—না না—বলতে বলতে অকস্মাৎ ছুটে ওখান থেকে পালিয়ে এল
স্থমা। স্থমনার শেষ কথা সে কাউকে বলতে পারে নি, আন্ধ্রও পারল
না। এত চেষ্টা করেও পারল না। পারলে কি তার কোনও পরাজ্য
ঘটত ? কোথাও ? কারও কাছে ?

হঠাৎ এসেছিল, হঠাৎই চলে গেল স্তক্মার। যাবার সময় শুধ্ বললে, অনিল, আমরা ত্-জন আর ওরা ত্-জন, আমরা চারজন ছিলাম পরস্পারের পরিপূরক। একজন নেই। আমিও দূরে যাচ্ছি। তুঃখ নিয়ে যাচ্ছি না, সুখ নিয়েই যাচ্ছি। পুরস্কার পাওয়ার সুখ।

ট্রেন ছেড়ে দিল! ভোরবেলার দেখা সেই একটি ধানের শিষের ওপরে একটি শিশির বিন্দুর কথা কোন দিনই ভূলতে পারবে না স্থকুমার। কিন্তু কার চোখের অশ্রু শিশির ? স্থমনার, না স্থমমার ?

কী দেখে, আর কী অনুভব করে যে এই প্রশ্ন জাগল স্কুমারের মনে, তা সে-ই জানে। বিপুল জনসমুদ্রের মধ্যে যেন ছোট্ট একটি শ্রামল দ্বীপের উপর চুপ্চাপ একা বসেছিল লোকটি। চার বছর হল কলকাতায় এসেছি, স্থাপুর বিদেশ থেকে এসেছি দেশে, দেখে-দেখে চোখ এখনও ক্লান্ত হয় নি, —পথে যেতে আসতে কত লোকই তা সেইখ পড়ে, কত বিভিন্ন কৃচির বিভিন্ন চেহারার—বিভিন্ন পোশাকের লোক! এক-এক সময় মনে হয়, নানান দেশের নানান ধরনের লোককে একটা গণ্ডির মধ্যে রেখে আমরা 'বাঙালী' নাম দিয়েছি বটে, কিন্তু কে যে কোন্ বিচিত্র পথে, কোন্ বিচিত্র রক্তধারার মধ্য দিয়ে এসে এদেশের ভাষায় আজ কথা বলছে, এদেশের বাতাসে নিশ্বাস নিচ্ছে, তা কে জানে? এর সঙ্গে ওর মিল নেই। এর মুখ লম্বা, ওর মুখ গোল, এ ফরসা, ও কালো, ওর মাথার চুল বড় বড়, ওর কর্কশ, কোঁকড়ান। এর চোখ টানাটানা, ওর চোখ গোলাকার—ছোট্ট!

তিনদিক দিয়ে গর্জন তুলে ঘুরে-ঘুরে আসছে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বাস, বৈকালের অফিস-ফেরতা ক্লান্তমুথ যাত্রিদল বোঝাই করে—মাঝখানে ত্রিকোণাকার ছোট্ট এক-টুকরো শ্রামল মন্থন ভূমিথণ্ড, তার ওপর বসেছিল সে, একটা ছেঁড়া খাকীর হাফপ্যান্ট পরা মাত্র, গায়ে কোন জ্ঞামানেই। গায়ের রঙ হয়তো একদা ফরসা ছিল—রোদে পুড়ে-পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, মাধার বড় বড় অবিক্রন্ত চুল অয়ত্মে আর ধুলোয় লালচে দেখাছে। মুখ-ভর্তি দাড়ি—তা-ও লালচে। ঘন কালো ছটি জর নিচে ছটি অন্তুত চোখ—সামনে নিবিষ্ট-দৃষ্টি, কত লোক, কত যান, কত কোলাহল, সব ছাড়িয়ে তার চোখের দৃষ্টি যেন কোনও এক উধাও অসীম শ্বৃতি-সমুজের তরঙ্গে ভেসে বেড়াছেছ।

পথ হাঁটতে হাঁটতে কেন যে হঠাৎ আমার চোথ পড়ল লোকটির ওপরে, কেন যে অদূরে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখতে শুরু করেছিলাম শোকটাকে, কে জানে—ওকে দেখতে দেখতে আমার হঠাংই মনে পড়ে গেল তাকে। এমনি-ই দীঘল চেহারা, এমনি আজাসুলম্বিত ছটি বাহু, এমনি তামাটে দেহের বর্ণ, এমনি অবিশুস্ত লালচে মাথার চুল আর দাড়ি, এমনি জলজ্ঞল করা স্বপ্লিল নক্ষত্রের মত ছটি চোখ। এখান থেকে প্রায় আড়াই হাজার মাইল দ্বে, সেই সেথানে—বিষ্বরেথার দক্ষিণে ৪°৩৫ দিকিণ জাঘিমারেথা এবং ৫৫°৪৬' পূর্ব অক্ষরেথার স্থনীল সমুজ-মেথলা-বেষ্টিত স্থনিজন ক্ষুক্ত ভূমিথতে—যা এক শো ছাপ্লার ফিট উঁচু একটা টিলার মতন, মাত্র আধমাইল যার বিস্তার—অসংখ্য নারিকেলকুঞ্জে বেখানে চারিদিক থেকে এসে লাগে অবাধ অগাধ হু-হু হাওয়া।

এখানে একা—একেবারেই একা থাকে সে। চারখানা ছোট্ট ঘরগুরালা একটা টালি-ছাওয়া পুরনো বাড়ি। বাড়ির বাইরে সব দেয়ালগুলিই লতাপাতায় ঢেকে আছে, লাল টালির উপরে অসংখ্য সাপের মত
নানান লতাপাতার কচি-কচি ডগাগুলি এসে মাথা মুইয়ে পড়েছে।

ঘরের সামনে খুব বড় একটা উঠোনের মত—ঝকঝকে-পরিকার, ক্রকটা ঝরা পাতাও পড়ে থাকতে দেয় না সে। এই উঠোনটাই একট্ট এগিয়ে নেমে এসেছে ধাপে-ধাপে একেবারে নিজ্ঞরঙ্গ একটা জলাশয়ের বারে, অনেকটা জায়গা জুড়ে এখানে বালির রাশি—মাঝে মাঝে প্রহরীর মত প্রকাণ্ড উঁচু-উঁচু নারিকেল গাছ।

মরা নারিকেল গাছের গুঁড়ি কেটে কেটে এখানেই চৌকো-মতন একটা বালুকাময় জায়গাকে দেয়ালের মত কঠিন করে ঘিরে রাখা হয়েছে। নারিকেলের গুঁড়ি চিরে চিরে পাতলা কাঠের মত করে ঘর তৈরি হয়েছে ছোট ছোট, আমাদের গাঁ৷ অঞ্চলে হাঁদ-মুরগী যেমন ঘরে রাখে, তেমনি ঘর।

এই 'ঘর' আর ঘরের জীবগুলিকে নিয়েই ওর সংসার। ছোট খেকে বড় নানান আকারের চকচকে ধারাল দায়ের মত সব অস্ত্র, একটা প্রকাণ্ড ক্ষয়ে-আসা পাথরের গায়ে শান দিতে দিতে বীভংস হাসিতে প্রক এক সময় ফেটে পড়ে লোকটা। বেড়ার ধারে কাকে যেমন লক্ষ্য ক্ষরে বলতে থাকে, চোখ মিটিমিটি করে চেয়ে আছিস কী! এবার তোর পালা। নির্ঘাত ভোকে এবার কাটব।

যাকে বলা হল—দীর্ঘদিন এই মানুষ্টার সাহচর্যে থেকে সে বোধ হক্ক এর ধরন-ধারন একটু একটু বুঝতে আরম্ভ করেছে। বালিতে গুয়ে-বলে থাকার ফলে সর্বাঙ্গে বালি লেগে ধূলি-ধূসরিত। অতিকায় শক্ত খোলের মধ্য থেকে চারটি পা বার করে পোষা কুকুর বা বিড়ালের মত বসেছিল খানিকটা বালি খুঁড়ে, বালির মধ্যে। ওর কথায় সরু মুখটা একটু-একটু করে বাইরে এনে, হলদে-আভা-যুক্ত হুই বিন্দু পোখরাক্ত মনির মত হুই চক্ষু একবার ওর দিকে ফিরিয়ে নিশ্চিস্ত মনে বালির ওপর সক্ত মাথাটা রাখল নামিয়ে।

ওইভাবে বালি খুঁড়ে বালির মধ্যেই পড়ে থাকে, ওর ঘর নেই। এই মাকুষটিও যেমন লাল টালির ঘর থাকতেও তার ঘরে না থেকে ঝকরকে উঠোনে খাটিয়া টেনে তার ওপরে পড়ে থাকে সারা দিনরাত ওই নারিকেল-কুঞ্জের ছায়ার নিচে, তেমনি এর নারিকেল-তক্তার ঘর থাকা সত্ত্বেও সারা দিনরাত পড়ে থাকে বাইরে—মাকুষটির সঙ্গে তফাত এই—ঝড়বৃষ্টিতে তাকে আশ্রয় নিতে হয় লাল টালির ঘরে, একে নিতে হয় না। ঝড়বৃষ্টি-রোদ ঠাণ্ডা সব চলে যায় ওর দেহের ওই শক্ত খোলটার ওপ্রক্রি

একটি আধটি দিন নয়, এক-এক করে দশ-দশটি বংসর তাদের ছন্তনের এমনি করে কেটে গেছে।

হাতের চকচকে ধারাল দা-টা ফেলে দিয়ে হঠাংই এক সময় উঠে দাঁড়াল লোকটি, বললে, এবার একটু একা-একা থাক্। আমি সুক্রে আসি একটু। সারা সকালটা তোর সঙ্গে এমনি ফণ্টিনিষ্টি করলে আমার চলবে নাকি ?

বলতে না-বলতেই উঠে দাঁড়াল সে—দীর্ঘ দেহ, বলিষ্ঠ চেহারা, পরনে থাকী রঙের একটা হাফপ্যাণ্ট শুধু—আপন মনে শিস দিতে দিতে তরতর করে উঠে গেল ওপরে, নিজের বাড়ির ঝকঝকে উঠোনে কোঝা থেকে উড়ে হুটো পাতা আর পাথির বাসার খড়কুটো পড়েছিল, সেশুকি তুলে কেলতে কেলতে—অদ্রের ঝাঁকড়া-মাথা নিম্ফলা জামগাছটাকে আঞায়-নেওয়া, চিকচিক করা চড়ুইয়ের মত পাথিগুলির উদ্দেশে আলীক

গালাগালি দিয়ে উঠল সে। তারপর একটা বাঁকা নারকেল গাছের পাশ দিয়ে পায়ে-চলা পথটি ধরে আরও ওপরে উঠে গেল।

ওপরে—একেবারে ক্র্পৃণ্ঠের মত জলের উপর মাথা তুলে ওঠা পাহাড়টার মাথায়। অতিকায় ক্র্পৃণ্ঠের মেরুদণ্ডের মত এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে আধ-মাইল জুড়ে। যেদিকে ছ চোখ যায়, জন নেই, যান নেই—শুধু নারিকেল গাছের মেলা, কিছু কিছু ঝাঁকড়া-মাথা জাম বা ওই জাতীয় গাছ।

পর্বত-চূড়ার এক যায়গায় প্রকৃতির খেয়ালে অন্তৃত একটা পাথর দাঁড়িয়ে আছে, মিশ-কালো নয়, গাঢ় খয়েরী রঙের, অন্ধকারে তাকালে মনে হয়, ঠিক একটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, সরু লম্বা সাড়ে পাঁচ ফিটের একটা পাথর। তারই ঠিক পাশে চৌ-কোনা একটা পাথর, তিন কি সাড়ে তিন ফিট হবে দৈর্ঘ্যে আর প্রস্থে। আর আশ্চর্য, পাথরটা এমনভাবে রয়েছে যে, প্রতিদিন সুর্যোদয়ের মূহুর্তে প্রথম সুর্যের আলো এসে পড়ে ওই কালো মন্থণ পাথরটার ওপরে, সেই আলো ঠিকরে পড়ে নিচে তার উঠোনটির একপাশে তার লাল টালির ঘরগুলির দাওয়ার ঠিক সামনে।

দাওয়ার সামনেকার সেই অন্তুত হলদে হলদে আলোর রেখা দেখে তার ঘুম ভাঙে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে যায় ওপরে, পাথরটার কাছে। আয়নার মত ঝিলমিল করতে থাকে পাথরটা, তখন ওকে জীবস্ত মনে হয়। তারপরে ক্রমে ক্রমে প্রথর হতে থাকে সূর্যের আলো, পাথরের ঝিলমিলে ভাবটা কমতে কমতে এক সময়ে একেবারে মেলিয়ে যায়। তখন সেই লম্বা খাড়া পাথর আর এই চৌকো পাথরটা—ছটো মিলিয়ে মনে হয়, একটি মাসুষ আয়না নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কার অভিশাপে যেন হঠাৎ পাথর হয়ে গেছে।

আকাশ পরিষ্ণার থাকলে পাহাড়ের এই চূড়ায় বসে পশ্চিম দিগন্তে স্পষ্ট চোথে পড়ে—'তমালতালিবনরাজিনীলা', একটি রেখার উপরে দাঁড়িয়ে আছে যেন।

ভিক্টোরিয়া শহর এখান থেকে পনেরো মাইল দূরে। আর পূর্ব দিগন্তে চোখে পড়ে শ্রামলী মেয়ের কপালে কালো একটা টিপের মত 'ফ্রিক্সেট দ্বীপ'—হদিকেই লোকালয়। আর চোখে পড়ে শাস্ত, প্রাসন্ন দিনে অসংখ্য সাদা বিন্দুর মত পালতোলা মাছ-ধরা নৌকো! মাসুষ! ওরা কি একবারও এসে ভিড়বে না এই ভূমিখণ্ডে।

ভিড়বে। প্রতিবারই ভিড়ে। মাসখানেক ধরে এই নিশুরুভূমি হয়ে ওঠে কোলাহল মুখরিত। সেই একটি মাস লোকটি ভীরুর মন্ত বাস করে ঘরের মধ্যে, ওর নিজের কাজও থাকে বন্ধ। লোকগুলি আসে নারকেল পাড়ার মরস্থমে। এই ভূমিখণ্ড ইজারা নিয়েছেন যে বড় মামুষ, তারই ভাড়া-করা শ্রমিক হিসাবে মামুষগুলি আসে। কেউ-কেউ ওকে টেনে বার করতে চায় ঘর থেকে সন্ধ্যার উৎসব-মুহূর্তে।

- —এই, কী নাম তোমার ?
- —কোন দেশের লোক ?

ও কোনও উত্তর দেয় না। প্রাণপণে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখে ওই কূর্মকুলের মত! ওরা হাসে, ছেড়ে দিয়ে অবশেষে চলে যায়। ফিরে গিয়ে রঙ ফলিয়ে নানান গালগল্প রটনা করে লোকটিকে নিয়ে। এমনি করে করে দশ-দশটি বছর।

কিন্তু বছরের আরে বাকী দশ মাস! আসে বই কী লোক। জোহার, জোনাথান আর বিশ্ব। আর ছোট্ট স্টিম-লঞ্চার জনকয়েক মাঝিমাল্লা। প্রকাণ্ড বার্জ-টাকে লঞ্চের পাশে বেঁধে নিয়ে আসে ওরা, সমুদ্রের যে খাড়িটি সরোবরের মত ভিতরে চুকে এসেছে, মুখের কাছে প্রকাণ্ড একটা পাথর থাকায় অশান্ত চেউগুলো তারই ওপরে গর্জে মরে, ভিতরে আসতে পারে না, সেই খাড়ি দিয়ে পাথরটাকে পাশ কাটিয়ে চলে আসে ওরা। শুরু হয় হাঁক-ডাক। বার্জ থেকে দড়ি বেঁধে ওপরে তার সেই নারিকেল-কাঠের দেয়ালঘেরা প্রাঙ্গণে তোলা হয় চতুম্পদ জলজ্ব প্রাণীগুলিকে। আকারে খুব বড় নয়। বড় বড় টিপির মত জ্বড়ো করা হয় ওদের। তু-তিন দিনের মধ্যে একটি ধারালো খাঁড়া দিয়ে সব সে শেষ করে দেয়—মাংসগুলি আলাদা আর খোলগুলি আলাদা করে নিয়ে আবার ওরা ফিরে যায়। বিরাট ব্যবসা। এ-ও ইজারাদারকে একটা লভ্যাংশ দান করে। কিন্তু আর একটা যে ওদের

গোপন ব্যবসা আছে—সেটা ? অবশ্য খুব কমই দেখা দেয় সেই ঘটনা। বছর দশেকের মধ্যে গোটা দশেকের বেশী নয় ! সবাইকে লুকিয়ে মোটা টাকার ব্যবসা নাকি। তখন ওই লাল টালির সর্বদক্ষিণের তালা-দেওয়া ঘরখানা কাজে লাগে। বাকী ঘরগুলিতে তো আসর জনায় জোনাখানজোহাদরা। সবাই সিসেলাস দ্বীপপুঞ্জের লোক, সবাই থাকে শহর ভিক্টোরিয়ায়, কিন্তু পরিচয় দেবার বেলায় বলে, আমি ইহুদী, আমি মিশরী, আমি ভারতীয়। কিন্তু সে নিজে কী ? ওরা ডাকে 'জো' বলে—কী তার সত্যিকারের নাম ? কোথা থেকে এসেছিল তার পূর্বপুরুষ, ইস্রায়েল, মিশর, না ভারত ?

উঁচু পাহাড়-চূড়া থেকে দেখতে পেয়েই তরতর করে নেমে এল সে। এসে গেছে লঞ্চ—অর্থাৎ জোনাথান, জোহার আর বিশ্ব, আর মাঝিমাল্লা। আর সেই বার্জ। বার্জ হচ্ছে মাল-বওয়া নৌকোর খোলের মত—লঞ্চ টেনে নিয়ে আসে। শুরু হয় দড়ি দিয়ে বেঁধে তোলা সেই প্রাণীগুলোকে।

কাজে ব্যম্ভ থাকতে থাকতেই হঠাৎ চোখে পড়ল ওর। লঞ্চের ভিতর থেকে প্রথমে এল বান্ধ-বিছানা—যেমন আসে! তারপরেই আশ্চর্য—জোনাথান আর বিশ্বের পাহারায় একটি মেয়ে।

প্রচণ্ড হুদ্ধার দিয়ে উঠল জোহার, এই জো, হচ্ছে কী ? কাজ কর নিজের। কাজ চলতে থাকে। দড়ির ফাঁস বেঁধে ওদের শুধু ওঠানোই নয়, চকচকে ধারাল দা দিয়ে রক্তাক্ত হুংপিগুগুলি বার করে আনতে হয়।

ত্ব দিন পরেই বার্জ-বোঝাই মাংস আর খোল নিয়ে চলে গেল ওরা। জোনাথান বললে, নেয়েটাকে রেথে গেলাম। তিনদিন পরে ফিরব। সাবধান।

এতেও অভাস্ত হয়ে গেছে সে। বলে, ঠিক আছে।

এই ছোট্ট ভূমিখণ্ডে একা একা কোথায় ঘুরবে মেয়ে? কোথায় পালাবে? একটি মেয়ে সেই বহু বছর আগে মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল সমুদ্রে। অভিকণ্টে যখন তাকে তোলা হয়, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে সে তখন বিপর্যন্ত, জ্ঞানহারা। জোনাথানের সাবধানতা এইখানে। নইলে সবাই জানে, গুমরে গুমরে শুধু কাঁদবে মেয়েগুলো, খেতেও চাইবে না, আর নয়তো উন্মত্তের মত এক এক সময় জো-কে বলবে, আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার ছটি পায়ে পড়ি।

মনে মনে হাসে জো। কে কাকে ছাড়বে? বেঁধেই বা রেখেছে কে কাকে? এই তো আধ-মাইল পরিধির ছোট্ট জগৎ, এর মধ্যে সে নিজে আছে দশ বছর। একটি দিন, একটি মুহুর্তের জন্মও বাইরে যায় নি, যেতে পারে নি।

এক-একদিন রুদ্ধ এক তুর্বার আক্রোশ জমে উঠত মনে। সেই যে প্রথম মেয়েটিকে এনেছিল ওরা, তার দিকে কেন যেন অভূত বিতৃষ্ণায় ভাল করে তাকিয়েও দেখে নি সে, অবশ্য সেবারে জোনাথান ছিল এখানে —তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করে গেছে তাদের এই জো-কে।

বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ মেয়েগুলির বেলায় জোনাথান আর থাকে নি, তারই উপর দিয়ে গিয়েছিল সব ভার, ওকে তারা সর্বরকমে বিশ্বাসও করেছিল বোধ হয়। বিশ্বাসভঙ্গ সে করে নি, অর্থাৎ সাহায্য সে করে নি মেয়েগুলিকে পালিয়ে যেতে। কিন্তু বিশ্বাসের অর্থ যদি অহা কিছু হয় তো সেখানে সে চরম আঘাত হেনেছিল ওই মেয়েগুলির বেলায়।

কেঁদে-কেঁদে চোথ ফুলিয়ে ফেলেছিল মেয়েগুলি। এই ভূমিখণ্ডে পা দিয়েই ওরা বোধ হয় বৃঝতে পেরেছিল, কী হবে ওদের অবস্থা! কেমন করে জোহার-জোনাথানদের খগ্পরে পড়ে মেয়েগুলি, কে জানে— লঞ্চে আসবার সময় কোনও চাঞ্চল্য নেই, এখানকার মাটিতে পা দিয়েই শুরু হয় কান্না আর কান্না।

ওরা তার পায়ে পড়ে যত কাঁদত অসহায়ের মত, তত পৈশাচিক দানবতায় উল্লিনিত হয়ে উঠত ওর মন। সিসেলাস-এরই মেয়ে ওরা—কিন্ত জোনাথানদের হাতে পড়েছে, এরপর কোন্ দ্র-দেশ-দেশান্তরে গিয়ে ওদের স্থিতি হবে কে জানে, এই ছ দিনের জ্ব্যু ওর আতিথ্যে আছে যখন, তথন সেই বা ছেড়ে দেবে কেন ? নিরুদ্ধ বঞ্চিত যৌবন যেন ক্ষুধিত বিধাক্ত কোন সাপের মত ক্রুর হয়ে উঠত।

কিন্তু তারপর ? পঞ্চম বংসর থেকে শুরু হয়েছিল ওর ভাবান্তর।
শক্ষম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অপ্তম আর নবম মেয়েটির বেলায় তার কোন
কৌতৃহলই জাগে নি। টালি-ছাওয়া বাড়িটার দক্ষিণের ঘরটা খুলে
কিয়েছে, ভাঁড়ার দেখিয়ে দিয়েছে, ব্যস, ওই পর্যন্ত। চতৃষ্পদ ও জলজ
প্রাণীগুলির মতই কোন ভীরু প্রাণী যেন ওরা, কান্নাকাটি করেছে—
চক্চকে ধারাল ছুরি দিয়ে হৃৎপিগু বার করে আনার মুহূর্তে লম্বা
মৃথখানা যন্ত্রণায় বার করে নিম্প্রাণ পাথরের চোখের মত ওরা যেমন
ভাকার—কেঁদে কেঁদে শেষ পর্যন্ত লঞ্চে ওঠবার মূহূর্তে ঠিক তেমনি
চোখেই শেষবারের মত মেয়েগুলি তাকিয়ে গেছে তার দিকে।

নেই নারিকেল-তক্তা দিয়ে ঘেরা জায়গাটা। তেমনি বালি খুঁড়ে সর্বাঙ্গে বালি মেখে শুয়ে আছে অতিকায় প্রাণীটা। জো ধীরে ধীরে এসে বসে পড়ল তার অনতিদূরে, তারপর বললে, জানিস, ওরা চলে গেল। দশ-দশটা বছর ধরে এতগুলিকে একে একে শেষ করলাম, তোকে আর কিছু করতে পারলাম না।

ময়াল সাপের মাথার মত মাথাটা কুইয়ে রেখেছিল বালির ওপরে, ওর কথার উত্তরে মাথাটা একটু হেলাল, পোখরাজ মণির মত হটি চোখ থেন নীরব হাসির আভায় মুহুর্তের জন্ম উঠল ঝিলমিল করে।

আছা ? প্রাণীটার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগল জ্বো, সবারই
ক্ষুড়ি থাকে, তোর কোন জুড়িও নেই রে ?

মাথাটা সোজা করে চুপচাপ নিস্পৃহের মত পড়ে থাকে প্রাণীটা।

জো বলে, দশ বছর আগে যখন এসেছিলাম, তখন থেকেই ছোকে দেখছি! জব্পব্ বৃড়ো। তাড়া করলাম, তুই পালাতে পারলি না। হত-ভাগা! তোকে সেদিনই কেটে ফেলতাম—ওই বিশ্ব এসে বাধা দিয়েছিল বলে তুই বেঁচে গেলি। বললে, এটা বৃড়ো, একে মারিস না। ও আবার অসব জানে-টানে কি না, তোকে ভাল করে উলটে-পালটে দেখে নিয়ে দেবারই বলেছিল, এটা পাথুরে বৃড়ো, এক-শো-রও বেশী বয়েস। তা হাঁবে, তোরা নাকি দেড-শো বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকিস ?

যাকে প্রশ্ন করা হল, সে নির্বিকার। একটা নারিকেল-খোলে কিছু জল নিয়ে এসে ক্যাকড়া দিয়ে ওর গা পরিকার করতে বসল জো। ও একবার মুখ তুলে দেখে নিয়ে মুখটা খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে, শুধু পোখরাজ মণির মত তুটি চোখ আর মাথার অগ্রভাগটা রইল সামাক্ত একটু বেরিয়ে।

জো ওর গায়ের বালি পরিষ্কার করতে করতে বললে, ইশ! অমনি লজ্জায় মুখ লুকান হল! গা ধুইয়ে দিচ্ছি কি না! দেখ, আমাকে ওরা জো বলে ডাকে, আমার নামধাম সব ওরা ভূলিয়ে দিয়েছে, আমি তোরও নাম ভোলাব, তোকেও ডাকব 'জো' বলে, বুঝেছিস ?

এই শোন্ ? জো জো-কে ফিস্ফিস করে বলতে লাগল, এ মেয়েট: কাঁদে না রে ?

আমাকে বললে, বেশ স্বাস্থ্য তো তোমার, কত বয়স হল ? আমি তো মনে মনে হেসে বাঁচি না ?

বয়স ? বয়স আবার কী ? তিরিশ চল্লিশ-পঞ্চাশ, যা কিছু একটা ধরে নাও না। অবশ্য মুখে কিছুই বলতে পারলাম না, পালিয়ে এলাম তোর কাছে! ইশ! কী বালি মেখেছিস।

বলে জোরে জোরে ওর গা-টা ঘষতে থাকে ন্থাকড়া দিয়ে, চুপিচুপি বলে, তোকে রোজ কাটব বলি, তুই তো পালিয়েও যেতে পারিস সমুদ্রে। তোকে তো আর আমার মত এখানে কেউ লুকিয়ে রাখে নি! তোর মত অবস্থা হলে আমি ঠিক শহরে চলে যেতাম একটা নোকো তৈরী করে নিয়ে। কিন্তু যাব কোথায় ? জোনাথান বলেছে, দেখতে পেলেই নাকি আমাকে ধরবে। তাই আছি পড়ে, খাই-দাই আর আনন্দে ঘুরে বেড়াই।

আপন মনেই বিভূবিভ় করে যাচ্ছিল জো, হঠাৎ একটা মেয়েলী চিংকারে রীভিমত চমকে উঠল সে।

দেখে— সেই মেয়েটি। কাল-পরশুর মত গাউন পরা নয়, ভিক্টোরিয়ার যে করেকঘর ভারতবাসী আছে, তাদের মেয়েদের মত শাড়ি পরেছে আজ, পাতলা হলদে-হলদে রঙের একটা শাড়ি। 'প্রাণা-জো'র দিকে আতিহ্বিত চোথে তাকিয়ে 'মানুষ জো'কে বলছে, ওটা কী ? জ্ঞো তাকিয়ে ছিল ওর দিকে অবাক হয়ে, কোন কথা বলতে পারে নি।

মেয়েটি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ততক্ষণে, বললে, বাকাঃ! কী প্রকাণ্ড কচ্ছপ! ওটা তোমাকে কামড়ে দেয় না।

এবারেও উত্তর দেয় না জো, অচেনা মান্থ্যের সামনে সত্যিই তার জিহবা আড় ষ্ট হয়ে আসে, সহজে কথা ফোটে না। জোরে জোরে সে স্থাকড়া দিয়ে ঘষতে থাকে জো-র শক্ত পিঠ। মেয়েটি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে থাকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, তারপরে পায়ে-পায়ে এগিয়ে যায় ছোট্ট ঘরগুলির দিকে, তক্তার ফাঁক দিয়ে বন্দী কূর্মকুলকে যতদূর লক্ষ্য করা যায় দেখে এনে বলতে থাকে—ওটার মত বড় তো একটাও নেই. ওগুলো সব ছোট-ছোট। জুডি নেই ওর ?

জলদগম্ভীর স্বরে এবার বলে ওঠে জো—না।

তারপরেই উঠে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে চলে আসে সীমানার বাইরে, তারপরে তরতর করে উঠে আসে ওপরে, নিজের ঘরের উঠোনে। ভাঁড়ার খোলা রয়েছে—জোনাথানদের দেওয়া খাত্য-ভাণ্ডার। এবার রান্নার ব্যবস্থা করা দরকার।

মেয়েটি তার পিছনে পিছনে এসে বসে পড়েছিল উঠোনেই—তার খাটিয়াটার উপরে।

— ওই, শোন ?

মেয়েটির সপ্রতিভ ব্যবহারে ক্রমশই অবাক হচ্ছিল জো—উনোনে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে এল সে, তেমনি গস্তীর কঠে বললে, কী ?

সোজা ওর চোথের দিকে তাকাল মেয়েটি, বললে—কতদিন আছ এখানে ?

গর্জন করে উঠল জো, বললে, তা দিয়ে তোমার দরকার কী ?
অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটি, চবিবশ-পঁচিশের বেশী
হবে না বয়স, গায়ের রঙ ঠিক কালোও নয়, ফরসাও নয়, মুখখানা
ফুল্মর, টিকলো নাক, টানাটানা চোখে কালো ছটি চোখের তারা, মাখায়

চুল বব্ করা নয়, লম্বা আর ঘন—পিঠ ছাপিয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে। বেশ সপ্রতিভ ঝকঝকে মুখের ভাব।

ওকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করল নীরবে, তারপরেই আপন মনে বলে উঠল, কী লোক রে বাবা। কথা কইতে জ্বানে না! থেঁকিয়েই আছে।

উনোনে হাঁড়ি বসিয়ে তার মুখে ঢাকা দিতে দিতে বোধ হয় কথাগুলি কানে গিয়েছিল জ্বোর—একটা অন্তুত অসহিফুতা আর অব্যক্ত জ্বালায় মনটা ভরে থাকলেও এগিয়ে এসে কথা বলতে পারল না সে—তাড়াতাড়ি ওকে পাশ কাটিয়ে আবার নেমে গেল নিচে।

ওর জো ততক্ষণে আবার কী করে যেন বালি মেখেছে, কিন্তু সেদিকে জক্ষেপ না করে ওর কাছেই নারকেল তক্তায় ঠেস দিয়ে বসে পড়ল জো বালির ওপরে, বললে, কে রে মেয়েটা! কাঁদেও না! বোধ হয় ব্যাপারটা ব্যুতে পারে নি। খুলে বলব নাকি সব!

ওর জো ততক্ষণে চারটি আঁশ-ওয়ালা পা ছড়িয়ে মুখটা নামিয়ে চুপ্চাপ পড়ে আছে, নিঃসাড়।

—কী রে, ঘুমুলি নাকি? ওর দিকে তাকিয়ে জো বলে, তা ঘুমো। যতদিন মাংস জুটছে, কিছু বলছি না, মাংস ফুরলেই তোকে শেষ করব। তথন বুড়ো বলে মানব না।

# —ও বুড়ো নাকি ?

চমকে মুখ তুলল জো। মেয়েটা আবার কথন চুপচাপ নেমে এসেছে। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল জো, তেমনি ভীব্র-কণ্ঠেই বললে, তাতে তোমার কী ?

- —আমার আবার কী! মেয়েটি বললে, কিন্তু চলে এলে যে! আমি একা থাকব নাকি! কথা কইব কার সঙ্গে? আচ্ছা লোক রেখে গেছে খবরদারি করতে!
- করব না খবরদারি !—বলে ত্মত্ম করে পা ফেলে উপরে উঠে এল জো। বলাবাহুলা, পিছনে-পিছনে মেয়েটাও।

অব্যক্ত নিদারুণ একটা ক্রোধের জ্বালায় যেন দাউ-দাউ করে জ্বলছে

জ্যে — একটা অন্তুত অস্বন্ধি! এ কী ধরনের মেয়ে এল এখানে! 🚓 তো ঘরে বসে কাঁদেও না, ভয়ে আড়ুষ্ট হয়েও যায় না!

অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়াল জো, মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে স্থতীক কঠে বলে উঠল, জান না ?

## **—कौ**!

জো উত্তেজিত—চাপা কণ্ঠে বললে, কেন তোমাকে আনা হয়েছে!

—কেন ?

জো রুদ্ধনিঃখাসে বললে, তিন দিন পরে ওরা ফিরে আসবে।

- --क्वानि।
- —জান ?—জো বললে, কোথায় তোমায় নিয়ে যাবে, সেটা জান ?
- —জানি। বিশ্ব আমাকে বলেছে। ইণ্ডিয়ায়।

চিৎকার করে উঠল জো—চুলোয়! তোমাকে ওরা দূরে নি**রে গিরে** বেচে দেবে!

তব্ও যেন ভার পেল না মেয়েটি, ঠোঁট উল্টে একটা তাচ্ছিল্যের হাঙ্গি হেসে বললে, কে কাকে বেচে দেখা যাবে!

অবাক হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জো।

—কী। দেখছ কী।—লীলায়িত ভঙ্গীতে ওর দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলে, তা দেখ যত খুশী, কারণে-অকারণে অমন থেঁকিয়ে উঠো না বাপু।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা প্রচণ্ড ক্রোধের বিহাৎ জ্বলে উঠক দেহে, মুথ বিকৃত করে উন্মন্ত পশুর মন্ত হঠাৎই একটা বিকট চিৎকার করে উঠল জ্বো, তারপর লাফ দিয়ে একটা জন্তুর মতই ছুটতে ছুটতে দে উঠে গেল আরও ওপরে, মানুষের পাথর হয়ে যাবার মত সেই ষে লম্বা পাথরটি দাঁড়িয়ে আছে পর্বতশীর্ষে, একেবারে হু হাতে তাকে বেষ্ট্রন করে বসে পড়ল তার পায়ের কাছে।

কিছুক্ষণ ধরে দম নেবার পর, তার মনে হল, তার পিছনে পিছনে এখানেও উঠে আসে নি তো মেয়েটা ?…না, তা আসে নি, যে খাড়া চড়াই—সহজে উঠে আদা সম্ভবও নম্ন! কথাটা মনে হতেই কিছুটা বিশ্চিত্ত বোধ করে জো, তারপরে সেই আয়নার মত চৌকো পাথরটার মাধায় টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ে।

বেলা অনেক হয়ে গেছে, তবুও মিষ্টি-মিষ্টি লাগে। রোদ্দুর আর হু হাওয়ার মধ্যেও যেন ঘুম জড়ানো আদরের চোঁয়া। নীল আকাশের ওপার দিয়ে সাদা-সাদা পোঁজা তুলোর মতো মেঘ উড়ে যাচেছ, দেখতে দেখতে এক সময় পাশ ফিরে দিগন্তের দিকে তাকাতে গিয়েই অতর্কিত বিশ্বয়ে মুখ তোলে জো। কালো একটা রেখার মত ক্রমশ ঘন হল সেই রেখা। বাড়তে লাগল সেই কালিমা। সাদা পালতোলা নৌকোগুলো সব ফিরে গেছে। আসছে ঝড়—বুক তুরু-তুরু-করা ঝঞ্চার স্বেচ্ছাচার।

নিচে নামতে গিয়েও চট্ করে নামতে পারল না জো। কাকে গিয়ে আগে সামলাবে ? মেয়েটাকে ? না, সেই বালির ওপর হুমড়ি-খাওয়া বৃদ্ধ জীবটাকে ? বলবে, ভয় নেই, আমি আছি। বহু ঝড় কেটে গেছে এই দশ বছরে, কোন ঝড়ই আমাকে টলাতে পারে নি, আজও পারবে না।

কিন্তু মেয়েটার ওপর সে অমন করে ক্ষেপে উঠল কেন হঠাং! কেন হিংস্র জন্তুর মত গর্জন করে উঠল সে অমন করে! মেয়েটা নিশ্চয় তর পেরে গেছে। মনে-মনে হাসল জো—ভয় পাইয়ে দেওয়াই ভাল। তয় একট্ পাক। এই নির্জন ভূমিখণ্ড, এরও একটা ভয়য়রী রূপ আছে। আজ দশ বছর প্রতিটি রাত্রি সে তা অমুভব করেছে মর্মে-মর্মে! দিনের পর দিন—রাতের পর রাত—একা থাকা যে কী কঠিন এমনি করে, তা বে না থেকেছে, সে বুঝতেই পারবে না।

ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে নেমে এল জো। তার খাটিয়ার ওপরে তেমনি করেই বসে আছে মেয়েটি। পায়ের শব্দে মুখ তুলল। ভাকাল। কিন্তু কিছু বলল না।

একট্রুক্সণ চুপ করে থেকে তারপরে জ্বো বললে, ঝড় আসছে, ঘরে বাও।

মেরেটি মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। পাহাড়ের চূড়াটার আড়ালে দিগন্ত ঢাকা পড়েছে, যেটুকু আকাশ তার চোথে পড়ল তা নীল — ঘন নীল কালো মেবের কোনো চোঁয়াও নেই। ঠোঁটের কোণে একট্ হাসি ফুটিয়ে তেমনি চোথেই তার দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটি।

জো-র মনে হল, এমনি হতে পারে, প্রচণ্ড ভয়ে ভিতরে-ভিতরে বিহ্বল হয়ে পড়েছে মেয়েটি এবং সে বিহ্বলতা এত বেশী যে, কথাই ফুটছে না তার মুখে।

মুহূর্তের জন্য মমতায় স্নিগ্ধ হল মন, মেয়েটির কাছে এসে বললে, ভর পেয়েছ, না ? আমি অমন চিৎকার করে উঠেছিলাম বলে ক্ষমা কর। দশ বছর আছি, কেমন যেন হয়ে গেছি। পাগলের মত।

মেয়েটি মুখ তুলে তেমনিই তাকিয়েছিল, বললে, একা একা আছ— সঙ্গী নেই, সাথী নেই মাথার গোলমাল তো একটু হতেই পারে।

—কী! মুহূর্তে রুখে দাঁড়াল জো, সত্যি সত্যিই আমি পাগল!
মেয়েটি একটু হাসল, বলল, তোমার খুব কন্ট, না ?

মনে হল, তার ব্বে চকচকে ধারাল দা দিয়েই আঘাত করল কে যেন! ক্ষিপ্তের মত হাত-পা শক্ত করে আবার ইচ্ছা হল তেমনি চিংকার করে ওঠে! কিন্তু না, অতিকষ্টে নিজেকে সাম্লে নিল সে, তারপরে ছুট্টে চলে এল নিচে।

সেই বালিমাখা বৃদ্ধ জো। বললে, মেয়েটা আমাকে পাগল করবে রে! এর চেয়ে ফাঁদির কাঠে লটকে মরাও ছিল ভাল।

বিভূবিড় করে আরও কী ষেন সে বকে যাচ্ছিল, হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল সে। কালো হয়ে গেছে আকাশটা, কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে সমস্ত আকাশ জুড়ে। আর হাওয়া!—মনে হল এখুনি উড়িয়ে নিয়ে যাবে তাকে!

ছুটতে ছুটতে এল ওপরে। মেয়েটি উঠোন ছেড়ে নিজেই গেছে দিকিণের ঘরে। কপাটটা টেনে বন্ধ করে দিয়েছে।

শুধুঝড় নয়, জলও। বার্ঝর্ ঝম্ঝম্ অশান্ত বৃষ্টি। নিচে, **বৃড়ো** জো-র ঘরটা খোলাই দেখে এসেছে, জো আন্তে আশু নিজেই চলে যাবে, ওকে নিয়ে ভাবনা নেই। ভাবনা এই মেয়েটিকে নিয়ে। <del>অল</del> ৰামবার আগেই মাংসের হাড়িটা ভিতরে নিয়ে এসেছিল জো, হয়েও সিয়েছিল রান্না। এবার খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। স্নান বোধ হয় ভোরেই সেরে নিয়েছে মেয়েটা। উঠোনের নিচে বিপরীত দিকে প্রকৃতির শেরালে পাহাড়ের বুকেই পুক্রের মত হয়ে আছে, বৃষ্টির জল-ধারা থাকে ভাতে। সেই জল বালতিতে উঠিয়ে স্নান, সেই জল ফুটিয়েই খাওয়া।

কোনক্রমে নিজের ঘরের কপাট খুলে পাশের ঘরে গিয়ে ঘা দিল ভো! বৃষ্টির ছাটে ভিজে গেছে সর্বাঙ্গ। মেয়েটি দরজা খুলতেই ভাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল সে। কয়েকটা বাসন, বড় একটা বাটিতে মাংস, এই সব সে তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে দরজাটা বন্ধ করে দিল পিছনে। কললে, খাবার।

মেয়েটা একটা লাল লাল ফুল-ছাপান ড্রেসিং গাউন পরেছে, বললে, তোমার ভাঁড়ার থেকে খাবার তো নিয়েই এসেছিলাম। এই দেখ, কত পাউরুটি, জ্যাম, জ্বেলির শিশি। কুঁজো-ভর্তি জ্বল তো রাখাই ছিল। আব তোমার রান্না ওই মাংস নিয়ে যাও। খাব না।

- · ( क्व !
  - —কচ্চপের মাংস আমি খাই না।
  - <u>— (कन ?</u>
  - বাবা রে বাবা, অত 'কেন'র উত্তর দিতে পারব না।

জো বললে, ভাল মাংস। 'হক্স্বিল'-কচ্ছপের মাংস বিষ, সে মাংস
আমি কেলে দেই। এ হচ্ছে ভাল জাতের কাছিমের মাংস। খাবে না?
একটু হেসে মেয়েটি বললে, না। আমি হিন্দু, তা জান? ভারতবর্ধে
ভালরাট বলে একটা দেশ আছে, আমি সেই দেশের মেয়ে—বৈষ্ণব।
আমাদের ওসব খেতে নেই।

হা করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল জো। ওর সর কথা সে বৃকতেই পারল না। মেয়েটি বললে, বোস না ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় নাকি ?

বলতে-না-বলতে—কী আশ্চর্য, মেয়েটি একেবারে ধরে কেললে ওর স্থান্ত, একেবারে ডানহাডটা, যেটা দিয়ে ও কচ্ছপের রক্তাক্ত হৃৎপিগুগুলি বার করে আনে। তারপরে বসিয়ে দিলে চেয়ারের ওপরে। নিজে বসল তার খাটে—বিছানার উপরে। বুদ্ধিমতী মেয়ে, জ্ঞানলাগুলি সব বন্ধ করে দিয়েছে নিজেই। কুলুঙ্গিতে জড়ো-করা অজ্জ মামবাতি, তার একটা জ্বালিয়ে দিয়েছে টেবিলের ওপরে।

মেয়েটি ওর দিকে তাকিয়ে আবার একটু হাসল, বললে, ভাবছ, সিসেলাসের মেয়ে হয়ে আমি জানলাম কী করে ? জেনেছি। আমারই এক পূর্বপুরুষকে জলদস্থারা ধরে এনেছিল এই দ্বীপে। তিনি বিয়ে করেছিলেন দ্বীপেরই এক মেয়েকে। সেই বংশেরই আমি মেয়ে, বংশ-পরম্পরায় আমরা শুনে আসছি আমরা কোথাকার। গুজরাট। বৈষ্ণব। হিংসে আমাদের করতে নেই!

#### —হিংসে 1

—হাঁ। মেয়েটি বলল, জীবজন্ত মারাটা আমাদের কাছে পাপ।
উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল জো, কিন্তু আমি তো গুজুরাটের নই,
আমার কাছে পাপ হবে কেন ?

অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে মেয়েটি, বললে, কে বলেছে তোমার পাপ! আমি আমার কথা বলছি।

মোমবাতির স্বল্লালোকেই মনে হল, মেয়েটির ছটি চোখ যেন স্বিপ্লিল হয়ে উঠেছে, নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়েই সে যেন বলতে শুরু করল, ছোট থেকেই বাপ মাকে হারিয়েছি! বাবার লেখা ডায়রিখানা ছাড়া পিতৃ-সম্পত্তি কিছুই নেই। মানুষ হয়েছি এক কনভেন্টের অনাথ-মাশ্রমে। তা-ও বড় হয়ে একবার ছুইুমি করেছিলাম বলে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছিল। কী আর করি ! লেখাপড়া তো হল না—হোটেলে নাচবার কাজ নিলাম।

#### —নাচ <u>?</u>

হাঁ।, অন্তুতভাবে ঠোঁট টিপে হাসল মেয়েট, থাটো পোশাক পরে নানা রকমের নাচ। তখন মাংস-টাংস সবই খেতাম। অমন চম্কে উঠো না, চৈত্তুত্য মাত্র্যের একদিনেই আসে না। দিন যায়। একদিন ৰাক্স থেকে হঠাৎই বার করলাম বাবার লেখা ভায়রিটা। পড়ে মনে হল। করেছি কী আমি ? ঠিক ওই সময়েই বিশের সঙ্গে আলাপ।

## আমাদের বিশ্ব ?

হাঁ, জোমাদেরি বিশ্ব।—মেয়েটি বললে, ও বললে, ও ভারতীয়।
আমাকে ভারতে নিয়ে যাবে। আমি তো লাফিয়ে উঠলাম। ও বললে,
চল। আমিও বললাম, চল। এটা ভাটেলের নাচিয়ে মেয়ে হয়ে আমি
আর জানব না। অনেকের অনেক গোপন খবরই তো জানতাম।

ছ হাতে মাথা চেপে বদেছিল জো, হঠাৎই বলে উঠল, বড্ড ভূল করেছ।

ভূল !—খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি, না। করুক না আমাকে চুরি, নিয়ে যাক না যেখানে হোক, আমি তো দেখতে চাই, কী আছে আমার জীবনের শেষে!

বলেই ওর দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ মেয়েটি, তারপর বললে, তোমার কথাও শুনেছি বিশ্বের কাছে। আমারই মত এক হোটেলের মেয়ের দিকে তুমি ঝুঁকেছিলে!

সোজা হয়ে বসে ছটি হিংস্র চোখে ওর দিকে তাকাল জো—আবেগে আর তিত্তেজনায় কণ্ঠ ওর রুদ্ধ। কিন্তু সেদিকে ভাল করে লক্ষ্য না করেই বলে উঠল মেয়েটি, ওই ব্যাপার নিয়ে হিংসেয় জলে উঠে একটা মানুষকে তুমি মেরে কেলেছিলে।

ধকুকের জ্যা-মুক্ত তীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল জো মেয়েটির ওপরে, ওর নরম পাখির মত গলাটা ছই হাতে টিপে ধরে বলতে লাগল, আর একটি কথাও উচ্চারণ করবে না!

কয়েকমূহূর্ত ওই ভাবে কাটিয়ে দিয়ে, শাস্তভাবে ওর হাত ছটি গলা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়েটি বললে, খুব বীরত্ব! একটা মেয়ের গলা টিপে—আছো পুরুষ যা-হোক!

## - ভূমি চুপ করবে কিনা!

মেয়েটি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই ফিক করে হেসে ফেললে,
—ৰললে, অমন করে আচমকা ধরে! আমি তো শেষই হয়ে যেতাম।
সেটা কী ভাল হত!

## —বেশ হত। কে আমার কী করত।

মেয়েটি বললে, কিছুই না। যেমন তোমার বন্ধুরা ভোমাকে লুকিয়ে ব্রুষেছে এখানে, তুমি আর যেমন ভয়ে ফিরতে পারছ না ভিক্টোরিয়ায়, ভেমনি লুকিয়ে থাকতে হত না কোথাও। তবে তোমার মনে-মনে খুব ভূহুৰ হত ? হত না ?

অসহা! মেরেটা ওর মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিতে চায়!
ভাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার থিল খুলে ও বাইরে বেরিয়ে
শেল! অশান্ত ঝড়ের দাপাদাপি বাইরে। একটা বুড়ো জামগাছ বুঝি
উপড়েই পড়ে গেছে। পাহাড়ের মাথা থেকে টুকরো পাথরও ছিটকে
শিড়ুছে এদিক-ওদিক!

শারাটা দিন এমনি ভয়ঙ্কর ঝড়ের তাগুব। ঘরের মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে পদ্ভে রইল জো। মেয়েটি বাইরে এসেছিল কি না কে জানে। আর সেই লো! বৃষ্টিতে ঘরের মধ্যে গিয়েছিল তো ? না গেছে তো বয়ে গেছে! আত অভিমানের ধার ধারে না সে। এবারে কারুর কথা সে শুনবে না, বুড়োটাকে সে কাটবে বই কাটবে।

এল রাত। মেয়েটা ভয়-ডর পাবে না তো ? পাক না, ভয়ডর পেয়ে কেঁদে ওঠাই তো উচিত। ও কাঁদবে, আর বাতাসের সোঁ-সোঁ শব্দে কিছুই শুনতে পাবে না জো, বেশ হবে!

বাতটাও কাটল। সকালে সামাত্য একটু ধরেছিল বৃষ্টিটা। বাইরে প্রঙ্গা মোনে বির ঘরের দরজা খোলা। স্নান করতে গেল নাকি ? পাহাড়ী পুক্র, জল পেয়ে এখন কানায়-কানায় ভর্তি। পা পিছলে মেয়েটা ফদি গিয়ে তাতে পড়ে? সাঁতার জানে তো ?—না জাতুক, বয়েই গেল। গুরা আসবে—মেয়েটা কই ? জো বলবে, শেষ। তোমাদের হাত ফসকে পাৰি পালিয়েছে—ওরা রেগে বলবে, চল্ তোকে ভিক্টোরিয়ায় নিয়ে হাই। ও যাবে না। এখানকার সব-কিছুর সঙ্গে তার মন মিশে গেছে, স্বার ষাওয়া চলে না এ জায়গা ছেড়ে।

বৃষ্টিতে বহু ঝরনার সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ে। ঝোপে ঝোপে এধারে

ওধারে খুশী-হওয়া ঝরনার ঝর্ঝর্! যেন একটি নয়, বহু মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছে সারা পাহাড়টা জুড়ে! তরতর করে নেমে এল নিচে। বুড়ো জো ঘরে বায় নি, শক্ত খোলের নিচে নিজেকে লুকিয়ে রেখে পার করে দিয়েছে সব ঝড় বৃষ্টি বিপর্যয়।

শুনেছিস ?

অন্ড, অটল একটা প্রস্তর খণ্ড। সাড়ার লক্ষণও নেই।

মেয়েটা আমার এই ডান হাতটা ধরেছিল, জানিস ? কী রে ? ও ঘুমোচ্ছিস বৃঝি ? আছে। ঘুমো।

একটা ঝরনার জলে নিজেও স্নান সেরে নিল জো, তারপর হয়। প্যাণ্টটা আবার পরে নিয়ে কম্বল জড়িয়েই ওপরে উঠে এল সে নিজের ঘরে। আশ্চর্য ঘটনা, তার নিজের খাটে বিছানার ওপরে লাল একটা শাড়ি পরে বসে আছে মেয়েটি।

বললে, কথা কইব বলে বসে আছি। জো বললে, পরশুইত তো বিশ্ব আসছে।

- ---তাত্তক।
- —চলেই তো যেতে হবে তোমাকে।
- —যাব। বলেই মেয়েটি আবার হাসে, বলে না-ও যেতে পারি।
- —সে উপায় নেই। ওদের চেন না।

মেয়েটি হঠাৎ গন্তীর হয়ে গেল, বললে, দেখ, সেই কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম কোথাও যাব না। এখানেই কাটিয়ে দেব বাকী জীবন! এটাকেই বানিয়ে নেব আমার স্বপ্লের গুজুরাট!

## —কেন <u>?</u>

মেয়েটি বললে, মামুষ তো জ্বনেক দেখলাম। এবার নির্জনতাটাই ভাল করে অনুভব করে দেখি। থাকতে দেবে না আমাকে তুমি এখানে?

উত্তরোত্তর বিশ্মিত হচ্ছে জো, বললে, কিন্তু ওরা দেবে কেন ?

ওদের সামলানোর ভার আমার ওপর। ভেব না, ওদের পোষ্ট মানাতে হয় কী করে তা আমি জানি। জানি না তোমাকে। তুমি খাঁটি পুরুষ—মনের দিক থেকেও। ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে জো। কনভেন্টে পড়া মেয়ে কড কথা জানে, যার মানেও বোঝা যায় না সব সময়।

মেয়েটি বললে, মামুষ দেখে দেখে আমি ক্লান্ত। থেকে যাই এখানে।
তুমি যা বলবে করব। তবে তোমার ঐ কাছিম মারা আর চলবে না।
কাজ যথন করতেই হবে, নারকেল-পাড়ার কাজ ধর। সারা বছরের রুটির
পয়সা ওতেই চলে আসবে। তারপরে হুটি-একটি খোকা-খুকু যদি আসে—

ছটি হাতে ছটি কান চেপে ধরে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে চলে আসে জে। সেই ঝর্ঝর্-ঝম্ঝম্ রষ্টিধারার মধ্যে।

—এই জো, গুনছিস ?

সে কিন্তু তেমনি অন্ড, অবিচল। বায়ু টেনে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুন্তক করে ওভাবে ওরা থাকতে পারে।

— এখনও ঘুমোচ্ছিস! সর্বনাশ হল যে এদিকে! মেয়েটি কী বলে জানিস ?

বৃদ্ধ প্রাণীটি নির্বিকার। তার পাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে বসে ভিজতেই থাকে জ্বো, বিড়বিড় করে বলতে থাকে, তোর বৃক আর চিরে ফেলা হবে না। কারুরই বৃক আর চিরতে পারব না। জামাকে এবার নারকেল পাড়ার কাজ করতে হবে। তা আমি খুব পারি। কিন্তু জোনাথানরা যদি রাজী না হয় ? রাজী না হয় তো ওদের শেষ করব ! তা কাদের কথা বলল মেয়েটা, মাছমাংস খায় না, কাউকে হিংসেও করে না, সেই জাতের মত হবে সে।

পরদিনও অমনি ঝড়। বুড়ো জোকে কোনক্রমে হটিয়ে-হটিয়ে তার ঘরে উঠিয়ে রেখে এল জো। বল্লে, ঘরে থাক্। আমিও ঘরে থাকব। মেয়েটা কী বলে জানিস ? বলে, লোক তুমি ভাল। সঙ্গী নেই সাথী নেই একা একা থাকতে থাকতে তোমার মাথাটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। হাারে, তোরও তো জুড়ি নেই, তোর মাথাটা আবার খারাপ হয় নি ভো!

वलाक-वलाक निष्कृष्टे (राम छेठेल क्वा, वलाल, माथा निर्हे, कांक्र-

মাথাব্যথা। মাথা কই তোর ? আছে তো হুটো জ্বলজ্বলে চোঝ! জ্বামারও আছে। মেয়েটি বলেছে আমার চোথ ছুটো নাকি স্থল্ব !

পরদিন বিকেলের দিকে ধীরে ধীরে থেমে গেল ঝড়। কিন্তু কোথায় জোনাথান-জোহার আর বিশ্ব ? জো আবার নিচে এল, বুড়োর ঘরটা খুলে ওকে বাইরে ঠেলে দিয়ে বললে, থেমেছে বৃষ্টি। আর কেন। এবার একটু ঘুরে বেড়া।

বৃদ্ধ জো কোনক্রমে ইটিতে হাঁটতে নিজের জায়গাটিতে এসে বসল
—মুখ বার করে বালি সরিয়ে।

মেয়েটা মরেছে জানিস! আমাকে ছাড়া থাকতে চাইছে না। বলছে, কোথাও আমি যাব না। মেয়েটা আমাকে বিয়ে করতে চায়। তা বিয়ে করে ফেলি, কী বলিস? ওই যে পাহাড়ের ওপরের লম্বা পাথরটা, ওর উপরে একটা পাথর চাপিয়ে 'ক্রুস' তৈরী করেছি। মেয়েটিকে বলেছি, ওই আমাদের গির্জে। ওখানেই বিয়েটা হবে। ওই জায়গাটার নাম কী দেব, জানিস? গুজরাট। কী, অমন করে চাইছিস কেন? কথাটা মনে ধরছে না? না-না, তোকেও দেখব রে, সমান যত্ন করব। মেয়েটাকেও পাঠাব তোর কাছে। তু জনে মিলে যত্ন করব।

ঠিক এর পরদিনই এল ওরা। সেই লঞ্চ, সেই বার্জ। জো বললে, আমি আর কাছিম কাটব না।

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওরা।

বিশ্ব গিয়েছিল ওপরে, মেয়েটির কাছে। সে হাসতে হাসতে নেমে এল ওদের কাছে, বললে, ওহে পাহাড়ের মাথায় চার্চ হয়েছে। মেয়েটা বিয়ে করছে জো-কে।

জোনাথান আর জোহার হাসবে কি কাঁদবে, বৃঝে পেল না। জোনাথানের কাঁধে একটা চাপড় দিয়ে বিশ্ব বললে, মেয়েটি আজীবন থাকবে এখানে জো-র কাছে।

এতক্ষণে কলরব করে উঠল ওরা, তা কি করে হবে ?

হোক ? বিশ্ব বললে, জ্বো আমাদের অনেক করেছে। ওর জ্বস্থ এটুকু স্বার্থত্যাগ আমাদের করতেই হবে। জ্বয় হোক জো-র। অতি সহজেই মিটে গেল ব্যাপ্যারটা। জো-কে বাদ দিয়ে ওর নিজেরাই কাটতে লাগল কাছিম। ওরা বললে, ওর বিয়ে দিয়ে তার-পরে আমরা ফিরব।

জোনাথান বললে, বিশু, বুড়ো কাছিমটাকে কটিতে হবে যে! ওর খোল না হলে তো বিয়ে হবে না। জান না বৃঝি? আমাদের সিসেলিয়ানদের এই নিয়ম। ওই খোলে কিছু মসলা আর শাকপাতা জল দিয়ে ঢেলে সিদ্ধ করতে হয় উননে। সেই জল না মুখে দিলে বিয়ে সিদ্ধ নয়। ছোট কাছিমের খোলে চলবে না, চাই একেবারে ওই বুড়োটার মত 'টেসটিডো এলিফ্যানটিয়া'র খোল।

সারাটা দ্বীপে 'টেসটিভো এলিফ্যানটিয়া' আর একটিও নেই ওই বুড়ো জো ছাড়া! কথাটা শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল সে 'বৃদ্ধ'র কাছে। প্রথমে মনে হল—না-না, ওকে সে কাটতে দেবে না। কিন্তু ওর ওই পোখরাজ মণির মত চোখের বিত্যুতের মধ্যে অন্তত এক ব্যঙ্গের ঝিলিক লক্ষ্য করে যেন সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল জো। তার মনে হল—এইবার ঠিক হয়েছে। দশ-দশটি বছর ধরে প্রতিটি সকাল আর বিকেল ও যেন ফাঁকি দিয়ে এসেছে তাকে। এতদিন এত জীব সে মেরেছে. এত জীবের রক্তাক্ত হৃৎপিও নিয়ে খেল। করেছে সে, এই বৃদ্ধ নিজের চোখে সব দেখেছে আর মিটিমিটি করে তাকিয়েছে তার দিকে, যেন বলছে আমাকে কাটতে আর যে-ই পারুক অন্তত তুমি পারবে না। কিন্তু এইবার উৎকট আনন্দে একেবারে চিৎকারই করে উঠছে জ্বো, বিয়েতে তোমাকে লাগবেই, আমাদের নিয়ম। নিয়মের বাইরে যেতে পারি না, কখনই পারি না! কিন্তু যাই-হোক নিয়ম, জো কি সত্যি বিয়ে করবে না কি শেষ পর্যন্ত এবং এই নির্জন দ্বীপে বাস করবে নাকি মেয়েটিকে নিয়ে? পাগল হয়ে যাবে, পাগল হয়ে যাবে মেয়েটি ভার সঙ্গে দিনের পর দিন থাকতে থাকতে ৷ কিন্তু তবু লোভ ৷ তবু ভীক্ষ কল্পনা একটি ঘরের, একটি স্ত্রীর, আর সন্তানের! কিন্তু, তারপর? তারা ফিরে যাবে একদিন ভিক্টোরিয়ায় কিন্তু কি দেবে পিতৃ-পরিচয় ? বলবে কি যে, এক জ্বত্য অপরাধে অপরাধী এক ফেরারী পিতার পুত্র তারা ? না-না, তা

্হয় না। তার চেয়ে, এই পশুর মত কচ্ছপের হৃৎপিণ্ড চিরে বার করবার কঞ্জে অনেক ভাল।

পাঁচ-ছ-টা দিন তারপর কেটে গেল নিজ্ঞিয়ভাবে। মেয়েটাকে এড়িয়ে আপন মনে কী যেন ক্রমাগত ভাবছে সে। জোনাথান ঠাট্টা করে বলে, জোর চিস্তা কিন্তু অন্তদিকে। হবু-বর পালায় কোথায় ?

যে মাংস কাটতে জো-র লাগত একদিন, কি তুদিন, সে কাজে ওদের পাঁচ-ছ-দিনের বেশী লাগছে। দেখে দেখে হাত নিশপিশ করে ওঠে। অথচ ওতে হাত দিলে হয়তো ক্ষেপেই যাবে গুজরাটের মেয়ে।

অবশেষে একদিন সারারাত বিনিজায় কাটিয়ে ভোরবেলায় উঠে বসল জো। ওরা সবাই উঠোনে ঘুমে আচ্ছয়, মেয়েটির ঘরের দরজাও বন্ধ। তাড়াতাড়ি ও নেমে এল নিচে, বললে, শুনছিস ! মেয়েটার মাথায় ছিট আছে। নইলে আমাকে বিয়ে করতে চায়! না-না, আমি তা হতে দিতে পারি না। এখানে দিনের পর দিন একা থাকতে-থাকতে ও মরেই যাবে। আমি থাকি, আমার আর কোথাও স্থান নেই, তাই। কোথা থেকে এসেছিল আমার পূর্বপুরুষ, আরব, কি মিশর, তা-ও জানি না। ওর বাবার ডায়রি থেকে ও তো জেনেছে, ও কোথাকার মেয়ে! ও চলেই যাক সেখানে।

কথাটা ভাবতে-ভাবতে এতদিন পরে যেন মনে একটা মুক্তির হাওয়া এসে লাগে।

সে আগের মত চকচকে দা দিয়ে আবার কাটতে আরম্ভ করে কাছিমগুলো, রক্তাক্ত হৃৎপিগুগুলি বার করে আনতে থাকে ছ্-হাতে করে!

## —এ কী করছ গ

হলদে শাড়ি পরে তার কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি, বেদনার্ড ছটি চোখের দৃষ্টি—বললে, বারণ করেছিলাম না!

একমূহূর্ত নিপ্পান্দের মত ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তারপর হো-হো করে হেসে উঠল জো, শুনব কেন তোমার বারণ! তোমাকে ছাড়তে পারি, কিন্তু এ আমি ছাড়তে পারব না! ক্ষোভে-ছঃখে আরক্ত দেখায় মেয়েটির মুখ, ছটি চোখ যেন জ্বলতে থাকে, বলে, এই তোমার মনের কথা ?

## —รัท เ

ছরন্ত ক্রোধে এবং উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে মেয়েটির কণ্ঠ, সে বলে, উঠে এস বলছি !

এবার আরেকটি হৃৎপিণ্ডে চকচকে ইস্পাতের আঘাত দেয় জ্বো, গলগল করে বার-হওয়া রক্ত ধারায় আঙুলগুলি রাঙাতে রাঙাতে সে অঙুত শাস্ত কঠে বলে ওঠে, না। তুমি যাও।

- —উঠে এস বলছি।
- —না। তুমি যাও।
- —না! হর্দমনীয় ক্রোধের আবেগে মেয়েটি তখনও কম্পান, বলে
  —আৰ্চ্ছা বেশ, তাই হবে।

ক্রত পায়ে চলে যায় মেয়েটি ওর কাছ থেকে। আরেকটি জীবকে অভ্যাস
মত কাছে টেনে নিয়ে আঘাত করতে গিয়ে চকচকে দা-টা তার হাত
থেকে কিল্প এবার পড়ে যায়। আর সে উঠিয়ে নেয় না সেই দা-টা। ধীরে
ধীরে উঠে দাঁড়ায়, নিচে নামে, এধারে-ওধারে উদাসীর মত ঘুরে-ঘুরে
কী যেন ভাবে দে, এক সময় অক্ত ঘুর-পথে উঠে আসে সে পাহাড়ের
মাথায়, তার গির্জের কাছে সে বসে থাকে কিছুক্ষণ চুপচাপ। ছটি চোথ
আপনিই বৃথি ভরে আসে জলে!

কেটে যায় ছটি দিন এমনি করে। বিখের সঙ্গে মেয়েটি একান্তে কী আলাপ করে কে জানে, জো থাকে ওদের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে।

তুদিন পরে জ্বোনাথানরা শুনতে পায় কথাটা। জ্বোনয়, বিশ্ব মেয়েটিকে বিয়ে করছে। এখানেই, এই ভূমিখণ্ডেই। জ্বো-র গির্জেতেই হবে বিয়ে। শুনে ওরা ঠাট্টা করে জো-কে, কীরে ক্ষসকে গেল!

জো পশুর মত আবার দা-টা হাতে তুলে নিয়ে বাকী কাছিমগুলিকে

কাটতে শুরু করে। চিৎকার করে ওঠে থেকে থেকে, সেই আপেকার সমতই বৃদ্ধ জোকে বলে, দেখছিস কি, এবার ভোকেই কাটব।

কথাটা সতিটি হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত। সির্জে থেকে বর-কন্দের নিমে এসে বসেছে ঘরে, জোনাথান-জোহাররা জামার গায়ে ফুল লাসিরে ঘোরাফেরা করছে। কে যেন হেঁকে বললে, কই, কোথায় সেই কাছিমের খোলটা ? ওটা না হলে বিয়ে হবে কী করে ? জোহার বোধহয় ওকেই ঠাট্টা করে কী যেন বলে উঠল! জোনাথান বলল, পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? খোলটা নিয়ে আয়! কাটতে মায়া হচ্ছে নাকি? জোহার হেসে বলল, মায়া! ওতো একটা কসাই! কাছিমের বৃক্ চিরে চিরে বুড়ো হয়ে গেল, ওর আবার মায়া-মমতা! জোনাথান বললে, তবু দাঁড়িয়ে রইলে যে? না কি শেষপর্যন্ত হিংসে হচ্ছে বিশ্বের ওপর? বলেই তীক্ষ ব্যঙ্গে হা-হা করে হেসে উঠল সে। পাগলের মত ছুটে ওদের কাছ থেকে পালিয়ে গেল জো। হাফ্প্যান্টপরা খালি গা—হিংস জন্তঃ মতই গুঁড়ি মেরে মেরে বুড়ো জো-র কাছে এসে বসল চক্চকে প্রকাণ্ড খাঁড়াটা নিয়ে। একটু দম নিয়ে তারপর বললে, সত্যিই তোকে দরকার। তোর খোলটা না হলে নাকি বিয়ে হবে না! দে, দে তোর খোলটা।

বলতে বলতে আবেগে রুদ্ধ হয়ে যায় ওর কণ্ঠ। থরথর করে বাঁপিতে থাকে সমস্ত দেহটা। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। তারপরেই আস্বাভাবিক শক্তিতে পশুর মত একটা হাক দিয়ে ছ হাত দিয়ে সজোরেই উল্টে ফেলল 'বুড়ো জো-কে। তারপরে চকচকে ধারাল খাঁড়াটা দিয়ে ওর হৃৎপিশুটা চিরতে গিয়ে অতর্কিত বিশ্বয়ে থমকে থেমে গেল জো।

কাকে সে কাটবে ? তাকে যে সে সত্যিই একদিন কাটতে পারকে,এটা দেখবার আগে বৃদ্ধ নিজেই চলে গেছে সব কাটা-ছেঁড়ার বাইরে। বোধ হয় অভিমানে, এক নিদারুণ তুঃখে, অব্যক্ত অভিমানে।

হাতের খাঁড়াটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় জো, জোনাথানকে উদ্দেশ্য করে কোনক্রমে বলে, নিয়ে যাও এই খোলটা, দাও গিয়ে বিয়ে। সে নিজে আর দাঁড়ায় না, তরতর করে নেমে যায় নিচে, আরও নিচে। নিস্তরঙ্গ সরোবরটা ছাড়িয়ে ক্ষুব্ধ আর উত্তাল তরঙ্গমালার দিকে।

ভিক্টোরিয়ায় জো-র একটা বিবর্ণ ছবি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে জো-র কাহিনী শেষ করল বিশ্ব—বললে, দেই থেকে জো-কে আর কেউ কখনও কোথাও দেখতে পায় নি।

আজও জনসমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের ওপরে এতক্ষণে-উঠে-দাঁড়ানো সেই লোকটার দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হচ্ছিল—সত্যি কথা, এদের সচরাচর দেখাও যায় না।

## সুর্যপুত্র সাবণি

ছটফট করে কাটছে সারারাত, ঘুম আসছে না কিছুতেই। কখন ঘড়ির কাটাটা গিয়ে দাঁড়াবে পাঁচটা পাঁয়তাল্লিশের ঘরে, সমস্ত তমসা দূর করে কখন উদিত হবেন তিনি! কত বিচিত্র রাতই তো কেটে গেছে এই সতেরো বছর ধরে, কত ভোরই তো হয়েছে! কিন্তু দূর উদয়চক্রে কখন আবিভূতি হবে জবাকুস্থমের মত এক অভিনব জ্যোতির্ময় বিন্দু, তার জন্ম সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে এভাবে প্রতীক্ষা করা—ঠিক এ অবস্থা আগে কখনও হয় নি প্রণবের!

ডেক্-এ কোয়াটার-মাস্টারের পোস্টের কাছে কালো বোর্ডে খড়ি দিয়ে লেখা আছে—সূর্যোদয়ের সময়—পাঁচটা পাঁয়তাল্লিশ। তার অর্থ হচ্ছে, ঘড়ির ছোট কাঁটাটা ওই যে তিনটের ঘর ছুঁয়ে আছে, আর বড় কাঁটাটা ছুটোর, ওগুলো সরে সরে যাবে, ছোটটি যাবে পাঁচের ঘর ছাড়িয়ে আর বড়োটি ন-য়ে। আর সে তখন ঝকঝকে সাদা ইউনিফর্মে থাকবে ডেকের ওপরে দাঁড়িয়ে, হাতে তার বিউগ্ল্—সেটা সে বাজানো মাত্রই জাহাজের ক্ল্যাগস্টাফে উঠে যাবে ত্রিবর্ণ পতাকা, আর যে-যেখানে থাকবে, ক্যাডেট্থথেকে অফিসার, সবাই আটেনশনে দাঁড়িয়ে একযোগে করবে স্থালিউট। কোয়ার্টার-মাস্টার থেকে ছোট-বড় সব অফিসারের হুকুমের অধীনে সর্বক্ষণ থাকতে হয় যে ক্যাডেট্রক—সেই ক্যাডেটের হাতের বিউগ্ল্-এর নির্দেশ মানবে সবাই, এ কী কম আত্মপ্রসাদ! তাই, 'সানরাইজ-বয়়' হবার আকাজ্ফা দেখা যায় নেভীর প্রতিটি ছেলের মধ্যেই তীব্র।

কালো বোর্ডটায় কম্যাণ্ডিং অফিসারের নামের নিচেই তার নাম খড়ি দিয়ে লেখা আছে—'সানরাইজ-বয়'—সি তিন হাজার অতো—প্রণব চ্যাটার্জি। বিছানা ছেড়ে আর সব ঘুমন্ত ছেলেদের পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ধীর পায়ে সেই কালো বোর্ডটার কাছে এসে দাড়াল

প্রণব ৷ রাত্রের ডিউটিতে নিযুক্ত দেন্ট্রিটি ওকে দেখামাত্রই এল এগিরে চ বললে, কেঁটরে, অভীতক্ সোয়া নেহী ?

যথারীতি স্থালিউট জানিয়ে উত্তর দিল প্রণব, নহী সাব।

- —তুমহারা চিঠি মিলা ?
- ---জী হাঁ।

আজই রাত্রে এসেছে তার চিঠি। তার নেভীর জীবনে বহু প্রতীক্ষিত্ত এই প্রথম চিঠি। কিন্তু বোধ হয়, না এলেই ভাল ছিল।

সায়-শিথিল ঘুমন্ত শরীরে হৃৎপিণ্ডটা যেমন ধুকধুক করে চলতে চলতে জানিয়ে দেয় দেহটা নিম্পাণ নয়, তেমনি বন্দর-লগ্ন গাতি-শিথিল এই ছোট সরকারী নৌবিভাগীয় জাহাজটিরও মৃত্ কম্পন অনুভব করা যায় ডেকের ওপরে দাঁড়িয়ে। ইঞ্জিনক্রমের ইঞ্জিনগুলি স্তর্ম, বড় বয়লার-ছটোও নির্বাপিত, শুধু বিত্যুৎশক্তির প্রবাহকে অব্যাহত রাখবার জ্বন্ত ধুকধুক করে চলতে অক্সিলিয়ারী ছোট্ট বয়লারটা।

সেটিব অমুমতি নিয়ে ডেকের ওপর লঘু পদক্ষেপে ঘুরে বেড়ান্ডেলাগল প্রণব। বেদ্ থেকে জাহাজের ডিউটিতে আসাও তার জীবনে এই প্রথম। ক্যালেণ্ডারের আজকের তারিখটি সে লাল পেন্সিল নিয়ে ভাল করে দাগ দিয়ে রেখে এসেছে। অনেকগুলি প্রথম ব্যাপার ভার জীবনে ঘটল বা ঘটতে যাচ্ছে আজ। লেফটেনান্ট চ্যাটার্জির ঠিক সরাসরি অধীন হয়ে কাজ করাও আজ তার প্রথম। কালো বোর্ডে শঙ্ডিদিয়ে তার নামের ওপরেই বড়-বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—কম্যান্ডিং অফিসার লেফটেনান্ট কে কে চ্যাটার্জি। আর অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, জাহাজটির চার্জ নিয়ে তিনি সবে এখানে এসে পৌছলেন বোম্বে থেকে এই আজই। না না, রাত বারোটা পার হয়ে গেছে, ইংরাজী নিয়মে আর আজ বলা চলে না, বলতে হবে কাল। কাল বেলা প্রায় দশ্টা—ভিনি এলেন। তারা সব তাঁরই প্রতীক্ষায় ডেকের ওপর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গ্র এক বছর পরে দেখা, তিনি কী চিনতে পারবেন প্রণব চ্যাটার্জিকে ?

পারলেন কিন্তু! তার কাছে এসে তার দিকে তাকিয়ে মৃত্ব একটু হাসলেন ঠেঁটের কোণে। আর তাই দেখে আনন্দে শরীরের সমস্ত রক্ত বেন একবার ছলাৎ করে ঢেউ তুলে মিলিয়ে গোল বুকের মধ্যে! কে জানে, এই দীর্ঘ ছ বছর নৌ-বিভাগীয় জীবনে যে হুযোগ সে কখন পায় নি, সেই সানরাইজ-বয় হবার সৌভাগ্য সে লাভ করল হয়তো তাঁরই দয়ার! তা-ও বেস্-এর ডিউটিতে নয়, একেবারে জাহাজের ডিউটিতে! সেই যে সকালবেলা দেখা হয়েছিল, তারপরে দেখা হল একেবারে রাত্রে, যখন তিনি রাউণ্ডে বেরিয়েছিলেন। কথাও বলেছিলেন। সে আর থাকতে পারে নি, বাঙালী প্রথায় পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেলেছিল একেবারে। রাগ করেন নি, স্লেহমণ্ডিত সেই হাসিই ফুটে উঠেছিল মুখে, বলেছিলেন—এক বছর পরে দেখা। ভাল আছ প্রণব ?

তারপরে বলেছিলেন, একটা চিঠি এসেছে তোমার। খামে। পেয়েছ তো ?

- —পেয়েছি স্তর।
- একট পেমে আরও একট হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কার চিঠি ?
- মায়ের।
- ু একট থেমে তারপরে আরও প্রশ্ন করলেন, তাহলে পাও মায়ের চিঠি?
  - এই প্রথম পেলাম স্তর।
  - --181

বলেই আর দাঁড়ালেন না, যেমন রাউণ্ডে ঘুরাছলেন, তেমনি চলে গেলেন। তার সঙ্গে যে বিশেষভাবে কথা বললেন তা নয়, প্রত্যেকের সঙ্গেই এমনিভাবে কথা বললেন তিনি। কিন্তু তবু তিনি চলে যেতেই, ছেলেরা এসে ঘিরে ফেলল তাকে? জাহাজে যে-তিন-চারটি বাঙালী ছেলে।ছল, তাদের মধ্যে সমর দাস একজন। বললে—এই, চ্যাটার্জি-সাব তোকে চিনত নাকি আগে থেকে?

- --- হাা। উনি যে এই বেস্-এ ছিলেন বছরখানেক আগে।
- —তুই তো এই বেস্-এর। বল না ভাই, কেমন লোক উনি ?
- —ভাল! খুব ভাল।
- —ইশ !—মল্লিক বলে আরেকটি ছেলে এগিয়ে এল—তুমি তো চাঁদ

ওর অধীনে থাক নি এর আগে, তাই জান না! পান থেকে চুনটি পর্যস্ত খসবার উপায় নেই! কাজের একটু এদিক-ওদিক হয়েছে কী, তো, বাস্!

সমসের বললে, এই যে কাল তুমি সানরাইজ-বয় হচ্ছ, বিউগ্ল্-এর স্থর তুলতে একটু ভুল করে দেখো না, কী হয় একবার !

আরেকজন বললে, ভূল তো দ্রের কথা, গলাটা একটু কেঁপে যাক না, একেবারে বেত-মারার হুকুম দিয়ে বসবে হয়তো।

পূবের রেলিং বা বুলওয়ার্ক-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পূর্বদিগন্তের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল প্রাণব বহুক্ষণ ধরে। বন্দরের মুখটিতে সমুদ্রের জ্বল লাইট হাউসটা পেরিয়ে চুকে এসেছে ভিতরে, তিনটি শাখায় গেছে বিভক্ত হয়ে—তারই একটি শাখার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে তাদের জাহাজটা। এখানকার প্রাচীন লোকেরা বলে, এই শাখাটি আসলে পুরাতন এক নদীর খাত—মেঘাজি তার নাম। পূর্বঘাট-পর্বতমালার কোনও নিভ্ত গুহা থেকে ঝরনার মত বেরিয়ে এসে বিভিন্ন প্রান্তর, বিভিন্ন জ্বনপদ ছুঁয়ে তুঁয়ে অবশেষে মিলেছে এসে সমুদ্রে। সঙ্গমের এই প্রসারতাকে আরও প্রসারিত করে সমুদ্রের লবণাক্ত নাল জল আরও ভিতরে প্রবাহিত হতে দিয়ে, ড্রেজারের সাহায্যে আরও গভীর করে নিয়ে গড়ে উঠেছে এখানে বিস্তৃত এই বন্দর।

দিগন্তে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে শুক্তারাটি। এক স্ক্র্ম মিগ্ধ আলোকচ্ছটা তা থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে ছিটকে পড়েছে জ্বলে, জ্বলের ওপর একটা আলোর রেখা টেনে পোঁছিছে সেই জ্যোতি একেবারে তাদের জাহাজে, প্রায় তাকে এসে ছুঁয়েছে যেন!

আর বেশী দেরি নেই, তাকে প্রস্তুত হতে হবে। স্নান করতে হবে তাকে এখখুনি, ঝকঝকে ধোপত্রস্তু পোশাক পরতে হবে! শুদ্ধাচারে সেই প্রাচীন তপোবনের বিত্যার্থীর মতই সূর্য প্রণাম করতে হবে ভাকে যেন! ভার উপনয়নের সময় সেই যে মা তাকে তিনখণ্ড উপনিষদ্ উপহার দিয়েছিল—তা তার আজ্ঞও সঙ্গে আছে—আজ্ঞও সে পড়ে মাঝে মাঝে

ক্রুকিয়ে লুকিয়ে। কিছুই বোঝে না, তবু ভাল লাগে পড়তে। সংস্কৃত ঠিক মত পড়তে পারে না, পড়ে বাঙলায় ব্যাখ্যা করা অংশগুলি।

আন্ধকের এই যে সূর্যপ্রণাম, এ সেই ছান্দোগ্য উপনিষদের আদিত্যদৃষ্টিতে সপ্তাবয়ব নামের উপাসনার মত যেন! সাত অবয়ব না হোক,
ভিন অবয়ব তো বটে! "উদয়ের পূর্বে সূর্যের যে রূপ তাহাই হিন্ধার!"
পশুরা সূর্যের এই হিন্ধার অবয়ব-এর ভদ্ধনা করে বলে তারা নাকি
সূর্য্যোদয়ের পূর্ব "হিং" প্রভৃতি শব্দ করে থাকে। কে জানে সত্যিই
করে কিনা, শ্বাপদসংকুল অরণ্যে সে তো থাকে নি কোনদিন!

"সূর্য প্রথম উদিত হইলে তাঁর যে রূপ হয়, তাহাই প্রস্তাব।" এই প্রস্তাব-রূপের ভদ্ধনা করে মানুষ, তাই তারা, উপনিষদ্ বলছেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশংসার জন্ম লালায়িত। আর আশ্চর্য, যথন এই রূপ পরিপ্রহ করবেন সূর্যদেব, তখনই বাজবে আজ পাঁচটা প্রয়তাল্লিশ, আর ভাকে বাজাতে হবে তখ্খুনি তার ঝকঝকে বিউপ্ল্টা, পতাকা উঠে যাবে, সবাই করবে প্রণাম একযোগে। সেই উপনিষদের যুগ থেকে আজ্ঞও পর্যন্ত মানুষ "প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশংসার জন্ম লালায়িত।"

এর পরের মুহূর্তটাকে বলা হয়েছে "সঙ্গববেলা"। সঙ্গববেলায় "সূর্যরিশা ইতস্ততঃ প্রসারিত হয়"। সেই সময় তাঁর যে রূপ, তা ই "আদি"। পাথিরা এই আদিরূপের "ভজনা করে বলিয়াই তাহারা কেবল আপনাদিগকে আশ্রয় করিয়া নিরাবলম্বভাবে গগনে বিচরণ করে।"

এই অংশটা ভাল করে দাগ দেওয়া আছে প্রণবের বইয়ে। সেই বেস্ এ থাকার সময়ই তার যথন সানরাইজ-বয় হবার আকাজ্ফা ছিল, অথচ শত চেষ্টাতেও সে স্থযোগ সে পায় নি, তার বন্ধুরা একে-একে বেস্-এর সে উচু ফ্লাগ-স্টাফের নিচে দাঁড়িয়ে বিউগ্ল্ বাজিয়েছে, আর সে স্বার সঙ্গে একসারিতে দাঁড়িয়ে প্রণাম জ্বানিয়েছে শুধু—সেই তথনি ভার একমাত্র 'এশ্বর্য' তার মায়ের দেওয়া উপনিষদের পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ সে পেয়ে যায় ছান্দোগ্য-র ওই পৃষ্ঠাটা—ভাবার্থ না ব্রুলেও কথাগুলো ভাল লেগে যায় তার, লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ

দিয়ে রাখে। এরপর বার বার সে পড়েছে জায়গাটা, অর্থ না ব্ঝলেও কথাগুলো ভাল লেগেছে তার।

লেফটেনান্ট চ্যাটার্জি ছিলেন তখন ওই বেস্-এ। তাঁর সঙ্গে অফিসের দিক থেকে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না, মাঝে মাঝে ত্ব-একবার আ্যাস্ট্রনমির ক্লাস নিতে আসতেন শুরু। বোর্ডে এঁকে এঁকে ব্ঝিয়ে দিতেন কাকে বলে প্রবতারা, কাকে বলে 'আলফা সেপ্রুরী'। কিন্তু প্রণব ছিল অঙ্কে কাঁচা, তাই এগিয়ে যেতে পারত না সে। বোটে গিয়ে কোয়াটার মাস্টারদের অধীনে 'রোয়িং' শেখা, আর নিয়মিত 'প্যারেডকরা—এছাড়া কী-ই বা শিখতে পেরেছে সে ভাল করে? 'গানারী'-বিভাগ বা কামান ছোঁড়ার ব্যাপারটা শিখে নিতেই তার সব থেকে বেশী আগ্রহ ছিল, কিন্তু প্রাথমিক পরীক্ষাতেই সে ফেল করল।

শেঃ চ্যাটার্জির মেস-এ তাঁর ঘরে গিয়ে একেবারে কেঁদেই ফেলেছিল সে, মনে আছে।

বললেন, কী ব্যাপার প্রণব ?

সমস্ত বেস্-এ এই একটি লোকই ছিল যাকে সে প্রাণ খুলে সব-কিছু বলতে পারত। সব-শুনে তিনি বললেন, অত বিচলিত হচ্ছ কেন? তোমাকে সিগ্ ন্যালিং কোর-এ দিয়েছে, এই তো! সিগন্যালিং-ই বা মন্দ কী, বেশ শেখবার জিনিস!

—কিন্তু 'গানারী'তে যেতে পারলাম না যে!

একটু থেমে, তারপর একটু হেসে বলে উঠেছিলেন, অত বন্দুক কামান ছোঁড়ারই বা শথ কেন তোমার ?

কথাটা শোনামাত্র বৃকের ভিতরটা কেঁপে উঠেছিল একবার ? তার হৃদয়ের স্পন্দনটুকুও কি ইনি চিনে ফেলবেন নাকি ? সে মারণাস্ত্র কিছু ছুঁড়ে দিচ্ছে নিজের হাতে, আর তার আঘাতে তার সামনে কোন কিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, এ দেখবার একটা পৈশাচিক ক্ষুধা তার মধ্যে পশুর মত হিস্কার তুলে ফিরছে, এ সংবাদও কি গোচরে আসবে ওঁর ?

নেভীতে এসে ঢুকেছিল বাড়ি থেকে পালিয়ে ? না পালিয়ে উপায়ও

ছিল না। বুড়োবয়সে তার দিদিমা নিশ্চয়ই কন্ত পেয়েছিল খুব, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তার পক্ষে আর কলকাতায় পড়ে থাকা প্রায় অসম্ভবই হয়ে উঠেছিল বলা চলে।

বড্ড রাগী আর জেদী তার মা, হাতের কছে পড়ে থাকা সেই বড় লোহার তালাটাই ছুঁড়ে মেরেছিল প্রণবকে।

দরদর করে কপাল কেটে রক্ত পড়ছে, আর তাকে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধা দিদিমার সেই চিৎকার—ও রে মেরে ফেললে রে, ছেলেটাকে থেয়ে ফেললে রে রাক্ষুসী!

মা-র কিন্তু ক্রক্ষেপ ছিল না, সে নির্বিকার চিত্তে তার সেই রঙিন হাতব্যাগটা উঠিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল নিজের বাড়ি। বলেছিল, একটি পয়সাও আর দেব না, একটি পয়সাও আর খরচ করব না হতভাগা ছেলেটার জন্ম!

কপালে সেই কাটা দাগটা জ্বলজ্বল করছে। চ্যাটার্জি সাহেব একদিন বৃঝি জিজ্ঞাসাও করেছিলেন, তোমার কপালে ও কিসের দাগ, প্রণব ?

—ও কিছু নয়, ছোট বেলায় একবার পড়ে গিয়েছিলাম স্থার।

অভিভাবকের সম্মতি ও স্বাক্ষর ছাড়া নেভীতে ঢোকা অসম্ভব। এই চ্যাটার্জি সাহেবের দয়াতেই অজ্ঞাতকুলশীল প্রণবের পক্ষে প্রবেশ লাভ সম্ভব হয়েছিল। সে যথন হতাশ হয়ে রিক্রুটিং অফিস থেকে ফিরে আসছিল, কে একজন বলেছিল, তুমি তো বাঙালী, এখানে একজন বাঙালী অফিসার আছেন—লেফটেনাণ্ট কে কে চ্যাটার্জি—তাঁকে গিয়েধর, হয়েও যেতে পারে।

তা-ই হয়েছিল, বাঙালী বলে বাঙালীর প্রতি ছিল তাঁর টান, তিনি নিজে অভিভাবকের হয়ে সাক্ষর করেছিলেন। নিজে নাকি বিপত্নীক, নিঃসন্তানও।

সেকেণ্ড ক্লাসে সবে উঠেছে স্কুলে, এমন সময় হল তার উপনয়ন। প্রতিবারেই পরীক্ষার ফল ভাল হয় তার, এবারেও হয়েছে। ্তব্মা এসে ধমক দিতে ছাড়ে নি—অঙ্কেতে কম পেলি কেন রে ্হতভাগা ?

'হতভাগা' ছাড়া তাকে কথাই বলত না তার মা, তবু অন্তুত তার টান ছিল মায়ের ওপর। মনে হত, মায়ের এই যে তাকে প্রতিপদে হতভাগা বলা, এর মধ্যে মায়ের এক গভীর কারা লুকিয়ে আছে। তাকে দিদিমার কাছে রেখে মা থাকে অন্য জায়গায়! মা চাকরিও করে যেন কোথায়, মায়ের মুখে পাউডারের ছোঁয়া, হাতে রঙিন হাতব্যাগ, এরও মধ্যে কী এক শোচনীয় হুঃখ যেন লুকিয়ে আছে!

চাটাজি সাহেবকে তার মায়ের কথা বলতে গিয়ে একদিন সে কেঁদে কেলেছিল ঝর্ঝর্ করে। সবাই পায় মায়ের চিঠি, পায় বাপের চিঠি, দিনির চিঠি, ভাইবোনদের চিঠি, তার আসে না কিছুই। ডাক নিয়ে কোয়াটারমাস্টার নিজে বিলি করে, কত প্রত্যাশা নিয়ে তার মুখের দিকে তাকায় যে কতদিন! কিন্তু না, একটি আঁচড় কেটেও তার কুশল প্রশ্ন করে নি কেউ!

চ্যাটার্জি-সাহেব বোধ হয় বুঝতেন তার মনের ব্যথা, বলতেন— তোমাকে কেউ চিঠি লেখে না ?

- --ना ।
- —তোমার দিদিমা ?
- সে লিখতে পারে না।
- —তোমার মা তোমার ঠিকানা জানেন তো ?
- —হাা। কত চিঠি দিয়েছি মাকে!
- —ভবু উত্তর নেই ?
- -- 41 1

বেস্-এ ছেলেরা তাকে বড় খেপাতো। সে চুপচাপ থাকত তার উপনিষদ্ নিয়ে, ছেলেরা সেটা সহা করতে পারত না। কেউ তার বাবার গল্প করছে, কেউ মায়ের, কেউ দিদির বা ভাইয়ের, কিন্তু তার গল্প শোনবার ধৈর্য ছিল না কারুর! আর কা-ই বা গল্প করবে সে ?

একমাত্র চ্যাটার্জি সাহেবই ছিলেন ওখানে তার ভরসাস্থল। মাঝে

মাঝে ডেকে পাঠাতেন তিনি। কেন যেন অদ্ভূত মেহ করতেন তিনি থকে চ তাই একদিন আর পারে নি, সমস্ত কিছুই বলে ফেলেছিল তাঁকে।

তার উপনয়নের কিছুদিন পরেই ঘটে ঘটনাটা। প্রথমে যেন শেলেক মত বিঁধেছিল বুকে। কিছুই ভাল লাগত না, পড়াশুনাও না। স্থুকে-ঘুরে বেড়াত কলকাতার পথে পথে, উদ্দেশ্যবিহীন। স্থুলের বন্ধুরা। করত মর্মান্তিক ঠাট্টা। কেউ বলত, তোর মা থিয়েটার করে, না?

আরেকজন বলত, ভোর নতুন বাবা লোকটা কেমন রে 🕈

বৃশ্চিক যেন দংশন করেছে তার স্বাঙ্গে। এক-একবার মনে হত, এবার দিদিমার বাড়িতে মা এলে সে কথা বলবে না। কখনও মনে হত, মায়ের সেই রঙিন হাতব্যাগটা টান মেরে সে ফেলে দেবে।

কিন্তু মা যখন আসত দেখা করতে, তখন তার মুখ্যানার দিকে তাকিয়ে সমস্ত রাগ আর অভিমান কোথায় যেত হারিয়ে! অন্তুত একটা মায়া আর মমতায় অক্সাৎ ভরে উঠত সারা মন।

মা-র ক্রোধের কিন্তু সীমা নেই—ইস্কুলে যাস না গুনলাম ? কেন ?

- ---আর যাব না।
- —আর যাবি না! কেন ? সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিল প্রাণ্ব—ওথানে আর পড়ব না। আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিয়েছিল মা, পড়বি না!
- —না। অতা স্কুলে ভতি হব।

অনেক চেষ্টা করেছিল মা, আনেক বুঝিয়েছিল। সে কিন্তু তার সংকল্লে ছিল অটল। অবশেষে তা-ই হল, ভর্তি হল গিয়ে সে অক্ত স্কুলে। ট্রান্সফার না নিয়েই। নিলেই নাম জেনে ফেলত তারা!

নতুন স্কুলে রীতিমত পরীক্ষা দিয়ে প্রবেশ করতে হল।

-কী নাম গ

মুখে এসে গিয়েছিল তার পুরনো নাম, প্রাণব গাঙ্গুলী, কিন্তু অতি কতি নিজেকে সামলে নিয়ে ধীর অকম্পিত কঠে উত্তর দিল সে, শ্রীপ্রণব ঘোষ।

স্থুলের ফল খুব ভাল হল সেবার। কিন্তু ফাস্ট ক্লাসে ওঠবাৰু

প্রাকালে আবার ঘটল বিপর্যয়। আবার বেঁকে বসল সে। না-না, আর সে পড়বে না, কিছুতেই পড়বে না। মা তার বই-পত্র বিশেষ ধরত না, সেবার বই-খাতা-পত্রগুলি উল্টে তার নাম যেখানটায় লেখা থাকত, সেটা পড়ে সবিশ্বয়ে বলে উঠল, প্রাণব ঘোষ কেন ?

উত্তর দেয় নি সে।

মা বলেছিল, তোকে এসব করতে বলে কে ? তোর আসল উপাধি গাঙ্গুলী। সেটা ব্যবহার করতে দোষটা কী হল, শুনি ?

কেমন করে এ-কথার উত্তর দেবে প্রণব। মায়ের পরিচিতি যদি হয়ে দাঁড়ায় মিসেস্ ঘোষ, তাহলে পুত্রের পরিচিতি পাঙ্গুলী, সেটা কত প্রশ্নের যে উদ্রেক করবে, মা কি তা বোঝে না? মায়ের সম্মান সে ছোট করবে কা করে?

কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকবার পর মা বলে উঠেছিল, তাই ব্ঝি পুরনো স্কুল বদলান হল ? ট্রান্সফারও নেওয়া হয় নি, পাছে পুরনো নাম ব্যবহার করতে হয়।

উঠে দাঁড়িয়ে যাবার মুখে মা আরও বলেছিল, এই ভাবে বৃঝি মায়ের সম্মান রক্ষা করা হচ্ছে! কিন্তু কার কাছে ?

বলতে বলতে চাপা একটা কারায় অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল মায়ের কণ্ঠ, কিছু আর না বলতে পেরে, দ্রুত নেমে গিয়েছিল সিঁড়ি দিয়ে।

ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছিল সে থুব ভাল পরীক্ষা দিয়ে। কিন্তু স্থার পড়া হল না। মায়ের প্রহার-চিহ্ন ললাটে ধারণ করে তাকে ছাড়তে হল-কলকাতা, চলে এল এখানকার নৌ-বিভাগে।

## -কী নাম ?

ধীর, অকম্পিত কঠে এবার উত্তর দিয়েছিল সে—প্রণৰ চ্যাটার্জি।

সেই চ্যাটার্জি, যাকে নিয়ে নতুন ঘর বেঁধেছে তার মা, তাকে সে দেখেও ছিল সেদিন! কিন্তু নেভীর এই লেফটেনাণ্ট চ্যাটার্জির সঙ্গে তার তুলনাই হয় না! এঁর বয়স তাঁর থেকে হয়তো একটু বেশী, কিন্তু স্বাস্থ্যের ঔজ্জল্যে, শারীরিক গঠনে, দেহের বর্ণে এঁর সঙ্গে তুলনাই হয় না।

সে নিঞ্জেও অদ্ভূত এক আকর্ষণ অন্তুভ্ব করত এঁর প্রতি। নো-বিভাগীয়

শেই কঠোর নিয়মাসুবর্তিতার দিনগুলি আজও মনে পড়ে! অঙ্কে তার বার বার ভূল হত, বার বার তিরস্কৃত হত সে। তবু তার মন বসত না পড়াগুনায়। রোয়িং-এ যখন চলে যেত তারা সমুদ্রের মধ্যে, তখন কী এক আনন্দে যেন ভরে যেত মন। ঢেউ লেগে অতর্কিতে লাফিয়ে উঠত বোটটা, ছেলের দল আভঙ্কে চিৎকার করে উঠত, কিন্তু তার হত অভুত উৎকট এক আনন্দ।

সিগন্তালিং-ও ভাল লাগত না। ছটি ফ্র্যাগ ছটি হাতে নিয়ে এ-বি-সি-ডি করে সিগন্তালিং করে যাওয়া—সে-ও যেন ক্লান্তিকর। ভাল লাগত কামান-জোঁড়ার শিক্ষা দানের সময়টা। তার নিজের পক্ষে শেথবার স্থবিধা ছিল না, কিন্তু সে দূর থেকে সব নিরীক্ষণ করত।

চ্যাটার্জি সাহেব ডেকে পাঠাতেন—কী হে প্রণব, কেমন লাগছে ? —ভালই স্তর।

একট থেমে চ্যাটার্জি বলতেন, বড় ভাবপ্রবণ মানুষ তুমি। নো-সৈনিক তুমি, অত ভাবপ্রবণ হওয়া কী তোমার মানায় ?

সামাত্ত কথা, কিন্তু তিরস্কারের তীর হয়ে এসে বিঁধে যেত তার বুকে।

বলতেন, ছোট বেলায় আমিও তোমার মত ছিলাম। বড় কষ্ট সয়েছি হে, বড় কষ্ট সয়েছি।

তারপরে হঠাৎ একদিন ট্রান্সফার হয়ে চলে গেলেন তিনি বম্বে। দিন যায়, কিন্তু অব্যক্ত একটা হাহাকারে ভরে থাকে মন। কিছুই ভাল লাগে না, কাউকে ভাল লাগে না, সব বিষাদ, সব বিষাদ।

—কেন আপনি চলে গেলেন শুর!—নিজের মনেই একা একা জলের ধারে বদে থাকতে থাকতে প্রশ্ন করে প্রাণব। কবে আসবেন শুর? আমার যে আর কেউ নেই! আমার বাবাকে আমি কোনদিন দেখি নি, জানেন শুর? আমার মা গ আমার মাকে যে যাই বলুক—ও কিন্তু বড় ভাল মেয়ে; আমাকে সে কোনদিন থিয়েটার দেখতে দিত না। একদিন দেখেছিলাম লুকিয়ে লুকিয়ে। ওই যেখানটায় কুন্তী এসে

দাঁড়িয়েছেন কর্ণের কাছে গঙ্গার ধারে। ই্যা শুর, আমার মা-ই সেজে-ছিল কুন্তী। মাকে তখন যদি আপনি দেখতেন! কীয়ে ফুন্দর দেখাচ্ছিল। স্থান্দর—স্থান্দর!

--এই চ্যাটার্জি, পাঁচ বাজ গিয়া, যাও, তৈয়ার হো যাও তুরন্ত !

বুলওয়ার্কের কাছে তন্ময় হয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রণব। পিছন থেকে সেন্ট্রির কণ্ঠস্বর শুনেই চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি চলে গেল ছুটে। ছেলেরা উঠেছিল কেউ-কেউ—বললে,— গিয়েছিলি কোথায় ? চান করে নে শীগ্রির।

স্নান সেরে আসতেই আরেকজন বললে, বিউগ্ল্ শক্ত হাতে ধরবি ! কোনও ভুল যেন না হয়! প্রাক্টিস তো বহু করেছিস ?

- —তা করেছি।
- —তবে আর কী। ভূল করে চ্যাটার্জি-সাহেবের চড় চাপড় খেয়োনা।

প্রণব বললে, মারেন বুঝি ?

মল্লিক বললে, ওর সঙ্গে একটা জাহাজে আমি ছিলাম। চড়-চাপড় লেগেই আছে। ভূলের মাত্রা বেশী হলেই বেত মারার হুকুম হয়ে যাবে। পাঁচ থেকে, চাই কী দশ ঘা।

পূর্ব দিগন্তে প্রথমেই একটা অফ ট আলোর ছটা দেখা দিল। একট্ হলদে, অল্প লাল। বিউগ্ল্হাতে ঝকঝকে পোশাকে প্রস্তুত হয়েই দাঁড়িয়ে আছে প্রণব। আদিত্যের এই বৃঝি হিন্ধার রূপ! দেখতে দেখতে মনে জেগে উঠল হঠাৎই সেই কর্ণ আর কুন্তীর কথা। কর্ণের মত ভারও যেন বলতে ইচ্ছা করল, দিবাকর যদি আমার পিতা, তাহলে এ অবস্থা কেন আমার ? বল মাতা, হীন স্থতপুত্র বলে কেন ঘৃণা করে আমাকে স্বাই ?

কিসের আবেগে যেন কণ্ঠকন্ধ হয়ে গেল, চোথ ছটি হঠাৎ এল জলে ভরে। কিন্তু ততক্ষণে ঘণ্টা বেজে গেছে, ততক্ষণে দূর উদয়চক্রে দেখা দিয়েছে তাঁর 'প্রস্তাব'-রূপ, যে রূপ দেখলে মানুষ হয় "প্রশংসার জ্বন্ত লালায়িত।"—

কেঁপে গেল কণ্ঠ, স্বর ফুটল না ভাল করে, বিউগ্ল্-এ স্থর উঠলই না স্পষ্ট হয়ে।

মল্লিক-সমসের—ওদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। কী শান্তি হয় কে জানে।

সেন্ট্রি-পোস্টের কাছে বোর্ডের পাশে নীরব হয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে প্রণব বহুক্ষণ ধরে। তার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে একে একে সবাই গেল ফিরে, সেন্ট্রিও চলে গেল। ডিউটির হল পরিবর্তন, এখুনি আসবে নতুন লোক। বোর্ডের লেখা এখুনি যাবে মুছে। ধারে-কাছে কেউ নেই, হঠাৎ ওপরের সিঁড়ি বেয়ে নিজেই নেমে এলেন চ্যাটার্জি। তীক্ষ, তীব্র কঠে ডাকলেন, প্রণব ?

নরস্কার করল প্রাণব। বলল, স্থার ?

---সূর্যপ্রণাম করতে পারলে না তো ?

অধোমুথে নীরব রইল প্রণব। ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়ালেন চ্যাটার্জি। বললেন, জীবনে সানরাইজ-বয় হওয়া তোমার এই প্রথম। হেরে গেলে!

প্রণবের তখনও নতমুখ লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, হারবার ছেলে তো তুমি নও! কী হয়োছল তোমার ?

বলতে বলতে হঠাৎই তাঁর চোখ পড়ল সেই কালো বোর্ডটার দিকে। তাঁরই নামের নীচে যেখানে লেখা ছিল—সানরাইজ বয়—সি তিনহাজার অত—প্রণব চ্যাটার্জি, সেখানে চ্যাটার্জি শব্দটা কেটে দিয়ে খড়ি দিয়ে পরিবর্তে কে যেন লিখে রেখেছে বস্তু। প্রণব বস্তু।

কী হল কে জ্ঞানে, কম্যাণ্ডিং অফিসার কোন শান্তির কথা উচ্চারণ না করে ছেলেটিকে হঠাৎই টেনে নিলেন বুকের মধ্যে, বলে উঠলেন, রাত্রে মায়ের যে চিঠিটা পেয়েছিলে, ভাতে এই সংবাদই ছিল কী ?